# কাকোরী-ষড়ঃ স্ত্র

\_\_\_\_\_\_

অবন্ধ মৰণ রক্ত চরণ
নাচিছে সংগীরবে
সময় হরেছে নিকট এবার
বীধন হিডিতে হবে।

**त्रवीखनाथ** 

শ্রীমণীস্থনারায়ণ রায়

ব ম ণ পা ব লি শিং হা উ স

প্রকাশক ব্রন্ধবিহারী ব্যধ ব্যধ পার্বালশিং হাঁউল গং ফারিদন ৫০%, ক্রিকান্ত্র

> প্রিণ্টার শ্রীমানলকুষার চক্রবন্ত। রিউ নতার্থ **পার্ট প্রি**টার ৮৫এ, নিষতলা বাট স্থীট ।! **ইনিটি**বাতা

### উৎ সগ পত্ৰ

দেশসেবাকেই যাহার। জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন দেশের সেই সমস্ত তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশ্যে এই বীরচতুষ্টয়ের জীবনকাহিনী উৎসর্গ করিলাম।

यशिन्ध दाग्र

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ছেট্ট একট ইতিহাস এবং চারটি অজ্ঞাতনামা দেশসেবকের সংক্ষেপিত জীবনের সংক্ষিপ্ত চারটি কাহিনীর সমষ্টি এই ছোট বইখানি লিখেছিলাম প্রায় বিশ বছর আবে। উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম এক-খানা ব'জেয়াপ্ত হিন্দী বই আর সনসাম্যাক খবরের কাগ**ল খেকে**। ভাগিদ ছিল ভিতরের। গতাফুগতিকতার নিরাপদ বাঁধা পথে বভ হবার পর রকম স্যোগ থাকতেও যারা বেছে নিল অকালমুত্রা আর **অপমু**ত্রার পথ, রান্ধনীতির ক্ষেত্রে দেকালের সহজ্বলভ্য করতালি আর ফুলের মালার মোহ কাটিয়ে খুনে-ভাকাভের অপ্যশক্তেই শিরোভূষণ করতে এগিয়ে গেল, মর্মান্তিক অভিযোগের প্রত্যাত্তরে সত্য করা মুখ ফুটে বলবার না পেল সময়, না অধ্যোগ, তাদের স্বপ্ন, তাঁদের ফুডর সাধনার কথা দশজনকে জানিয়ে দেবার প্রবল একটা ইচ্ছা নিজের মনের মধ্যেই অমুভব করেছিলাম। অমার সাংবাদিক জীবনের সেই উষা-কালে কান্ধটা মনে হয়েছিল আমার কর্তব্য। তার জন্ম দাম নিতান্ত কম দিতে হয় নি, তথু আমাকেই নয়, আমার সতীর্থ ও বন্ধু, ছাপাধানার मानिक चैनिर्भनहन् धर्रक्छ। वरेशाना তো वास्त्राध रखरेहिन, তার উপর আমাদের তৃজনকে ষধাক্রমে দেড় বছর ও এক বছর সত্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল। তবু উদ্দেশ্য তথন আংমার প্রিছ হয় नि। ছাপা वहे वाकाद्भ त्वत्र इरु न। इए हे—इग्रुटा वा त्वत्र इर्वाद चार्गारे-छ<कामीन वाःमा मत्रकारतत चारमर्ग वास्माश स्विक्षिम । জনসাধারণ দুরের কথা, আমি নিচ্চেও তখন এ বই পড়বার অবসর পাই ৰি। ছাপা বই পাটনায় আমার কাছে পৌছতে না পৌছতেই পুলিক

গিয়ে আমার বাদার হাজির হয়েছিল থানাতলাশীর পণোয়ানা নিয়ে।
তাই দেশ স্বাধীন হবার পর জনপ্রিয় সরকার বিশ বছর আগের সেই
নিষেধাক্রা যথন প্রত্যাহার করলেন এবং আমার বন্ধু ও জাতীয় সাহিত্যের
বিখ্যাত প্রকাশক ব্রন্থবিহারী বর্মণ বইখানার হিতীয় সংস্করণ প্রকাশ
করবার পরিকল্পনা নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন তথন কেবল খুশা
নয়, রাতিমত কৃতক্র হয়েই সন্মতি দিয়ে কেবলাম। সেদিন আগ্রহ ও
তেই। সংবেও বে কথা বেশের পোককে জানাতে পারি নি আজ সেওলিই
আবার তাদের কাছে নিবেদন করছি।

হয়তো অজ্ঞানা ইতিহাস এ আর আঞ্চ নেই। ক'কোরী মামলাব বার শহাদদের কুতক্ম কৈ হয়তো আৰু আর কেউ আদালতের চোৰ বিয়ে দেখে না, পিনাল কোডের নিবিষ্ট মানদণ্ড দিয়ে কেউ আর ভার বিচারও করে না নিশ্চয়ই। বিশ্বছর আগে এই বইতে যা আমি প্রমণ করতে চেয়েছিলাম জনমতের আদালতে আজ তা স্বাক্ত সত্য। তথাপি এ স্ব কথা ও কাহিনী জনসাধারণকে শোনাবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। ভারতবর্গ আঞ্জ স্বাধান। ভার নাট্মঞ্চ আলোকে আজ আলো-ময়। সেখানে অগণিত সার্থককর্মা দেশদেবকের আনন্দোৎসব চলছে: রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে চলেছে বিধবন্ত, বিপর্যন্ত জাতায় জীবনের স্থকমিত ও স্থানিয়-ांबुङ পুনর্গঠনের বিপুল আয়োজন, বিরাট প্রচে**টা। এই আনন্দোৎসব** ও এই গঠনপ্রচেষ্টার খারা পরিচালক তালের বিশ্বয়কর ব্যক্তির, বিশ্বশেষ। খ্যাতি। বর্তমান আজ সম্পদ আর সৌরভে সমুদ্ধ। তথাপি—বরং সেই বন্দুই—অতীতের দিকে তাকাবার প্রয়োধন আছে। বৃংতের ছায়ায় क्वनहे **मह९ वाट्य ठाका अ'ए** ना वाय, मार्थक बाद टाववां वाटना উজ্জ্বতা বার্থসাধনার গৈরিক গৌরবকে একেবারে যাতে আত্মসাং করতে না পারে তারই জন্ম প্রয়োজন আছে বিশ্বতপ্রায় জতীতের

ছথোঁনের অন্ধকার রাত্তির একক পথিককে সময়মে শ্বরণ কর গার। সেই
কল্পই কাকোরী মামলার বার শহীদদের জাবনগাথা প্রচার করবার
প্রয়োজন আঞ্চপ্ত আছে ব'লে মনে করি। কত বড় ত্যাগের মূল্যে বে
আজকের এই স্বরাজ কেনা হয়েছে তা বার বার শ্বরণ না করলে সমগ্র
পাতির জন্ম অজিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীন তাকে আমরা সার্থক করতে পারব না,
অবশ্বপ্রাধী গতিতেই এই অমূল্য জাতার সম্পদ মৃষ্টিমের ক'জন লোকের
ভোশের উপাদান বা আজ্বপ্রতিষ্ঠার যদে পরিণ্ড হবে।

বিশ্ বছর আগের শেখা ছাপার অক্ষরে এই প্রথম বার পড়তে পছতে পরিবর্তন করবার প্রযোজন গুব তীব্রভাবেই অক্সন্তব করেছি। এত দিনে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার নিজের মনটাও তো আর আগের মত নেই। কিন্ধু ভারতের মুক্তিসংগ্রাঘের পরিপ্রেক্ষিতে এই বছনিজ্ঞাপিত বইখানার একটা ঐতিহাসিক মৃশ্যু আছে ব'লে মনে করি। তাছাড়া আমার মৃশ বক্তব্য বিষয়টিকে কেনে রকম পরিবর্তন করবার প্রয়োজন আমি অকুত্ব করি নি। স্ক্তরাং কোন রক্ম অদশবদল না ক'রেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল।

আছকের ভোগবিহ্নলভার দিনে ত্যাগের আবেদন স্বল্লসংখ্যক তরুণ-ভরুষ্ট্রর হাদরও যদি স্পর্শ করে তবে সক্ষ পরিশ্রম ও হংখভোগ সার্থক সনে করব।

ক লিকাতা ১**৫ই অক্টো**বর, ১৯৪৮ यर्गीत्म जांग्र

মা ( গোকার ): বিমল দেন ( ৮ম সংস্করণ )

খনির গোলাম: এমিলি জোলা - ঐ

গল্পের ছলে: (২য় সংস্থাণ) ঐ

ভননদার গতিপথে: শোলকোভ ঃ স্থান সরকার (৩য় দংস্করণ)

সহধর্মিণা : ডি, কেটায়েভ : অণোক গুহ

আক্রমণ: লিওনিড লিওনোভ: অতি বহু

উদয়গড়: মনোরঞ্জন হাজ্বা

ভারতায় সমাজ-পদ্ধতি: ডা: ভূপেক্রনাথ দত্ত

১ম খণ্ড—বৈদিক বুগ ও তৎপরবর্তী যুগ

২য় বও— ১ৌষ যুগ থেকে বভ ম ন যুগ

<u> ৩য় খণ্ড—ভারতায় সমাজবিজ্ঞানের ধারা</u>

ভারতীয় একজাতীয়তা গঠন-সমস্যা ভারতীয় দিতীয় স্বাধনতার সংগ্রাম

বা অপ্রকাশত রাজনৈতিক ইতিহাস

১ম খণ্ড: ভাৰতে বিপ্লব-প্ৰচেষ্টা

২য় বতঃ ভারতের বাহিরে শ্লিব-প্রচেষ্ট।
 মণীক্রনারায়ণ রায়

কাকোড়ীর ষড়যন্ত্র

\* यशक

সাম্যবাদীর ফ্তোয়া: (মার্লাও একেল্স) এজবিহারী বর্ষণ মজুরি ও পু'জি (মার্লা) (২র সংস্করণ) ক্ম্যু,নক্ষম (২র সংস্করণ) অম্ল্যু অধিকারী তেলালী সংগ্রাম (\*)

লেনিন ও বলশেভিক পার্টি (২য় সংস্করণ) রেবতী বর্ষণ মার্ক্ সীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনাতি (") ব্যাদেশ দাস সমাজের ক্রমবিকাশ: শান্তিপ্রিয় মৃখার্জী সোভিয়েট রিপারিক: সৌম্যেন ঠাকুর অনাগত স্থাদনের তরে: হেম কাফনগো ভারতীয় রাজনাতি ও ডাং লেক্টিক: শ্রীশ চ কবর্তী কুদিরাম (২য় সংস্করণ) [১৯ ০ সালে বাজেয়াপ্ত] কাঁসার সত্যেন (") [১৯৩০ সালে বাজেয়াপ্ত] বিপ্লবী কানাইলাল বিপ্লবী যতান মুখার্জী বিপ্লবী প্রেফুর চাকী

#### **OUR PUBLICATIONS**

|   | l.  | "Lenin—Stalin                              | 0  | 3  | Ð |  |
|---|-----|--------------------------------------------|----|----|---|--|
|   | 2.  | Teachings of Karl Marx-Lenin               | 0  | 8  | 0 |  |
|   | 3.  | Historical Development of Marxim-Lcnin     | 0  | 4  | 0 |  |
|   | 4.  | Imperialism—Lenin                          | 1  | 8  | 0 |  |
|   | 5.  | Ludwig Feuerbach—Engels                    | 1  | 4  | 0 |  |
|   | 6.  | Poverty of Philosophy-Marx                 | 2  | 8  | 0 |  |
|   | 7.  | Class-struggle in France-Marx              | 2  | 0  | 0 |  |
|   | 8.  | The British Labour Movement—F. Engels      | () | 8  | 0 |  |
| 3 | 9.  | The State-Its Historic Role-KroPotkin      | 0  | 12 | 0 |  |
| i | 0.  | Germany-Revolution & Counter-              |    |    |   |  |
|   |     | Revolution— <b>Engels</b>                  | 1  | 4  | 0 |  |
| 1 | 1.  | Letters from Afar—Leniu                    | 0  | 12 | 0 |  |
| 1 | 2.  | paris Commune—Lenin                        | 1  | 0  | H |  |
| 1 | 3.  | Materialism and Empirio-Criticism—Lenin    | 4  | 4  | 0 |  |
| 1 | 4.  | Communist Menifesto—Marx & Engels          |    |    |   |  |
|   |     | [with explanatory Notes by Prof. Ryazonov] | 4  | 8  | 0 |  |
| 1 | 15. | Lettrs to Kugelmann—K. Marx                | 2  | 0  | 0 |  |
| ï | l6. | A Text-Book of Dialectical Materialism-    |    |    |   |  |
|   |     | David Guest                                | 0  | 12 | 0 |  |
| 1 | 17. | Socialism - Utopian and Scientific-Engels  |    | ٠  |   |  |
|   |     | (with full introduction and Appendix)      | 1  | 0  | ø |  |
| 2 | 18. | The German Idiology—Marx & Engels          | 2  | 0  | 0 |  |
| • | 19. | Theory of Agrarian Question—Lenin          | 4  | 8  | 0 |  |
| : | 20. | Marxism and the National and the colonial  |    |    |   |  |
|   |     | Question-J. Stalin (Full Text-P. 288)      | 3  | 0  | 0 |  |

টাকার থলি বাহির করিয়া লইল; তারপর সকলে মিলিয়া নিতান্ত সহজ্ব ভাবেই চলিতে চলিতে অতি অল্প কালের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যাত্রিগণের মধ্যে যথন চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল তথন যুবকদল লক্ষ্ণে সহরে প্রবেশ করিয়াছে।

পরদিন ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, উর্প্রভৃতি ধবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে এই ডাকাতির বিবরণ প্রকাশিত হাইল। টেটস্ম্যান প্রভৃতি কাগজে ইহার টিপ্পনি বাহির হইল যে এরপ ডাকাতি নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক-ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত। সরকারও ঘটনার এই ব্যাখ্যা ফুক্তিসকত বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন, গোয়েন্দা-বিভাগের বড় বড় কর্মচারী-দিগের উপর এই ব্যাপাব অফুসন্ধান করিবার ভার অর্পণ করা হইল।

এক মাদেরও অধিককাল তদন্ত চলিল, তারপর আরম্ভ হইল ধর-পাকড়ের ধুম। ২৩শে সেপ্টেম্বর একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাদী হইল, ভারপর প্রত্যহই পুলিশের উচ্চপদন্ত কর্মচারিগণ দলে দলে যুবকদের গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে লাগিলেন। ধত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস-কর্মা; ত্যাগ ও সেবাদ্বারা তাঁহারা জন-সাধারণের ভালবাদা ও সহাস্তৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের গ্রেপ্তারে স্বভাবতঃই সমস্ত যুক্তপ্রদেশ ভৃড়িয়া এক দারুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। দেশীয় সংবাদপত্রে এই দমননীতির ভীত্র সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু সরকার অচল অটল। সম্রাটের বিক্তের বৈপ্লবিক ষড়ষন্ত্র করিবার দায়ে যাঁহারা অভিযুক্ত, তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতে হইলে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে চলিবে কেন?

বাহা হউক, অভিনয় হইলেও আইনসকতভাবে বিচারের অভিনয় করিতে হইলে সাকী-প্রমাণের আবশুক। সরকারের জবরণত কর্মচারিগণ

इत्त त्त को मत्त माकी-मातृत मः श्रव कतित नातिया (गतन। नत्को জেলে অভিযক্ত বাজিদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, দেখানে গুপ্তপুলিশের আনাগোনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কত প্রলোভন, কত শাঠ্য, কত জাল-জুয়াচ্রির আশ্রয় লইয়াই না এই সাক্ষী সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছিল! অভিযুক্তদিগকে পৃথক পৃথক কামরায় আবদ করিয়া রাখা হইল, পুলিশ কর্মচারিগণ ছলে বলে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্ম ইহাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও ভয় দেখান হইল, আবার কাহারও নিকট গিয়া পুলিশ কর্মচারী চোথেব জল ফেলিতে ফেলিতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠেবলিলেন, 'হায়বে তুর্লাগা দেশ! আপনারই সহক্রমী আপনার বিরুদ্ধে সকল কথা আজ পুলিশের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছে; উদ্দেশ, সহক্ষীর প্রতি সহক্রীর বিছেম জনাইয়া গুপ্তক্থা বাহির করিয়া লওয়া। আবার কাহাকেও বলা হইল, গুপ্ত খবর প্রকাশ করিয়া দিলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে কাহাকেও কলা হইল, 'সমন্ত খবর ব'লে দাও. তোমাকে দরকারী খরচে বিলাতে লেখা-পড়া শেথবার জন্ম পাঠিরে দেওয়া হবে।' অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিই সমস্ত প্রলোভন গুণার স্হিত উপেক্ষা করিয়া আপন আপন স্কল্পে অটল হইয়া রহিলেন, কিন্ত জয়চাদ মিরজাফরের দেশে বিশ্বাসঘাতকের অভাব হইবে কেন ? শাহ-জাহানপুরের বানারসালাল কাকোশ এবং ইনভূষণ মিত্র প্রাণের দায়েই হউক বা পুরস্কারের লোভেই হউক. সহক্ষীদিগের সর্বনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্ণে জেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ একদিন সবিশ্বয়ে শুনিতে পাইল যে, ইহারা সরকারী সাক্ষী হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। কতু পিক্ষ নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর হইতে সরকারী সাক্ষী সম্বন্ধে সবিশেষ সাবধানতা অবশ্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছিল, তাই মীরশ্বাফরের জ্ঞাতিভাই এই চুই

বিশ্বাস্থাতককে অবিলয়ে লক্ষ্ণে জেল হইতে স্থানাম্বরিত করা হইল। বনারসীলাল পুলিশের হেফাজতেই রহিল, ইন্দুষ্ণকে স্বীয় পিতার ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও সরকার ১৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিসেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেই ইহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইল।

১৯১৬ সালের ৪ঠা জান্তরারী স্পেশ্যাল ম্যাজিট্রেট আইছ্দিন সাহেবের এজলানে বাকী ২৯ জন আসামীর বিক্রে রাজনৈতিক যড়যন্ত্র মামলাব শুনানী আরম্ভ হইল। ৬৫ দিন ধরিয়া শুনানী চলিল। ২৪৭ জন সরকারী সাক্ষীব জবানবন্দী গুলীত হইল।

হাতে হাতকড়ি এবং পাষে বেডি পডিয়া ২৯ জন যুবক আসামী দিনের পর দিন তাহাদের বিরুদ্ধে স্তুপীরুত অভিযোগ নিশ্চিম্ব কৌতুলসের সঙ্গে মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতে লাগিল। কাহারও মুখে বিষাদের রেখাটুকু প্রযন্ত অদিত হইল না। অধিকন্ত, স্পোশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার রায় প্রদান করিবার সময় যথন অন্য সকলকে দায়রায় সোপদ, করিয়া জ্যোতিশঙ্কর দীক্ষিত এবং বীরভদ্র তেওয়ারীকৈ নিদেশি বলিয়া মৃক্তি প্রধান করিবার আজা দিলেন তথন জ্যোতিশঙ্কর বড় তুংখের সহিত বলিয়া উঠিয়াছিল "সে কি? আজই আমায়

<sup>\* (</sup>১) শ্রীরামদত্ত শুরু (২) শ্রীশীতশা সহায় (৩) শ্রীচন্দ্রধর জহুরী, (৪)
শ্রীমদন লাল (৫) শ্রীরামরত্ব শুরু (৬) শ্রীবাবুরাম বর্মা (৭) শ্রীগোপীমোহন
(৮) শ্রীশরচ্চক্র গুহ (২) শ্রীমোহনলাল গৌতম (১০) শ্রীচন্দ্রমল জহুরী (১১)
শ্রীহরনাম স্থন্দরলাল (১২) মি: ডি ভিডট্টাচার্য (১৩) শ্রীভেরী সিংহ (১৪)
শ্রীকালিদাস বস্ত ও (১৫) শ্রীইক্রবিক্রম সিংহ।

ছেড়ে দেবেন ? আর ছু-এক দিন থাকতে দেবেন না?" তাহার অম্বরোধে কেইই কর্নপাত করিল না, কাঠগড়া হইতে এই ছুই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল। কারা-মন্থ্যায় যাহাদের মুখে উদেগ বা বেদনার রেখাটুকু পর্যন্ত অন্ধিত হয় নাই, আজ আসন্ন বিচ্ছেদের আশ্বাম তাহাদের মুখ মলিন হইয়া গেল। যাহাদিগকে জাবন-মরণের নিরবচ্ছিন্ন সন্ধী বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী স্বদেশ-প্রেমিক কি মৃক্তির আনন্দ উপভেগ্ন করিতে পারে ?

যাহা হউক, যথাসময়ে মকদ্দমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। স্পেশ্রাল জজ হ্যামিলটন সাহেবের দায়র৷ আদালতে ২৭ জন রাজন্রোহী যুবকের জীবন-মর্ণ সমস্তা লইয়া দিনের পর দিন বঙ্গে চলিতে লাগিল। দৈনিক চারিশত মুদ্রা ফি লইয়া যুক্তপ্রদেশের স্থবিখ্যাত আইনজীবী পণ্ডিত জ্বগংনারায়ণ সরকারপক্ষে মামলা চালাইতে লাগিলেন। আসামীগণ গরীব, ভারত সরকারের মত দরিদ্র ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করা টাকা জলের মত ব্যয় করিবার ঈশ্বরদত্ত অধিকার তাহাদের নাই । তবে তাহারা স্বদেশ-সেবার অপরাধে অপরাধী, তাই দ্যাপরবর্শ হইয়া কয়েক জন আইনজীবী নাম্মাত্র পারিশ্রমিকে ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত কলিকাতা হইতে মিঃ চৌধুরী, লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীমোহনলাল সাক্ষেনা, শ্রীচন্দ্রভাগ গুপু, শ্রীরূপাশহর হাজরা প্রভৃতি কয়েকজন উকিল তাহাদের এই সদাশয়তার জন্য চির্কাণ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন। গুরুতর ফৌজনারী মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থিত না হইলে বৃটিশ 'ক্রায় বিচারের' মধাদা বৃক্ষিত হয় না। আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সামর্থ্য না থাকিলে সরকার নিজের ধরতে আইনজীবী নিযুক্ত,করিয়া দেন। এক্ষেত্রেও বিচারের অভিনয়কে যথাসম্ভব স্বাভাবিকতার

ষ্মাকার প্রদান করিবার ব্দক্ত সরকার পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্রকে ষ্মভিরজের পক্ষে উকীল নিয়ক্ত করিয়াছিলেন।

প্রায় এক বৎসর ব্যাপিয়া এই মামলা চলিল এবং এই এক বৎসর কাল দোষী প্রতিপন্ন না হওয়া সত্তেও আসামীদিগকে পূর্ণমাত্রায়ই কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে কি লাঞ্চনা, সে কি অত্যাচার। সভ্য ইংরাজের কারাগারে হর্ভেগ প্রাচীরের অন্তরালে দোষী-নিদে বি-নিবিশেযে সরকারের রোষবহ্নিতে নিক্ষিপ্ত পতপকে প্রতিনিয়ত যে ছঃসহ উৎপীড়ন ও অপমান সহা করিতে হয় তাহার সকরুণ কাহিনী কারাগারের উচ্চ প্রচীর ডিক্সাইয়া বড একটা বাহিরের কোকের কানে প্রবেশ করিতে পারে না। এক্ষেত্রেও অভিযুক্তদের মর্মান্তিক তুরবস্থার কথা যাহাতে বাহিরের লোক জানিতে না পারে তাহার জন্ম সরকার যথাসম্ভব সতর্কতা অবসম্বন করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিদিগের পক্ষে অভিযুক্তদের সঙ্গে আলাপ করা নিতাস্থই অসম্ভব ছিল, এমন-কি, আদালতের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণও তাহারা যথায়গভাবে জনসাধারণের অবগতির জ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিত না, করিলেই সি, আই, ডি পুলিশের রুপাদৃষ্টি প্রেস প্রতিনিধিকে পদে পদে অফুসরণ করিয়া তাহার গতিশক্তিকেই পঙ্গু করিয়া ফেলিত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়ত্তদনগণও শুঝালিত বন্দীদের সঙ্গে দেখা করিতে পারিত না। কেবল তাহাই নহে। ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্যে রাজ্যোহীর সঙ্গে রজের সম্পর্ক থাকাও সি. আই. ডি পুলিশের চোখে গুরুতর অপরাধ এবং এই অপরাধে কাকোরী মামলার আসামীদিগের আত্মীয়গণকেও কতই না লাম্বনা সহা করিতে হইয়াছে।

কারাগারে এই হতভাগ্য বলীদিগের করের পরিদীমা ছিল না। অক্তান্ত করেদী হইতে ইহাদিগকে পৃথক করিয়া এক ভিন্ন গৃহে রাখিবার বন্দোবত করা হইনাছিল; সে গৃহ বর্ষার জলে ভাসিয়া যাইত। কভ

ত্র্যোগম্য়ী বাদল রাত্রিতে বৃষ্টিধারা হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া এই হতভাগ্যদিগকে গৃহকোণে বসিয়া বসিয়া রাভ কাটাইতে হইযাতে। ভদ্রলোকের সন্থান ইহারণ, থাতের নামে ইহাদিণের সন্মুখে যে সমস্ত জঘন্য সামগ্রী উপস্থিত করা হইত, তাহা চোখে দেখিলে বোধ হয় ইহাদের আত্মীয়-সজন চোখের জন সম্বরণ করিতে পারিত না। ইহার উপর জেলকর্মচারীদিগের নৃশংস ব্যবহার। দেহকে অনুশ্রে রাখিয়া হয় তো বা মাতুষ কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মনকে অনশনে রাথিয়া জীবন-ধারণ করা অসহ। দেহের লাঞ্চনা বরং হাদিমুখে সহা করা যায়, কিন্তু শিক্ষার আলোকে উদ্রাসিত মন দৈনন্দিন অপমানের বোঝা বহিষা বহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পাবে না। কাকোরী মামলার আসামীদিগের পক্ষে জেল-কর্মচারীদিগের ত্বাবহার, আহার-বা সন্তান সম্বন্ধীয় অস্থবিধা অপেক্ষাও অধিক পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার: বোমার মামলার আদামী, দরকারের চক্ষে তাহারা হিংপ্রজম্ভ অপেকাও ভরত্তর: তাই ইহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি পুলিশ কর্মচারিগণের চক্ষে নিরাপদ বলিয়া মনে হইত না। প্রথম হইতেই কোর্টে লইয়া আসিবার সময় ইহাদিগকৈ হাতে হাতক্তি প্রাইয়া আনা হইত, এইবার পায়ে বেডি লাগাইবারও বন্দোবস্ত করা হইল! এ ব্যবস্থা আসামীগণের আত্মাভিমানে আঘাত করিল, তাঁহারা পায়ে বেডি পরিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু পুলিশ নাছোড্বানা। বাধ্য হইয়া ইহারা অনশনব্রত অবশন্ধন করিলেন। তাহাদের এই দৃঢ়ভার নিকট অবশেষে পুলিশকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ৪৮ ঘণ্টা পর তাহারা বেডি পরাইবার দাবী প্রত্যাহার করিলে ইহারা আহার্য গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অক্সাক্ত অত্যাচার উৎপীড়ন নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলিতে লাগিল। বুক্ত-প্রদেশের সরকারের নিকট প্রতিবিধান প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন- পত্র পাঠান হইল, কোন উত্তর আসিল না। কারাগারসম্হের ইন্স্পেক্টর-জেনারেলের নিকট অভিযোগ করা হইল, কোন ফল হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া ইহাদিগকে পুনরায় অনশনত্রত অবলম্বন করিতে হইল। সরকার পক্ষ হইতে এই ব্যাপারকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টার ক্রেটা হইল না, কিন্তু সমন্ত সতর্কতা সত্তেও ইহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। দেশীয় কাগজে সরকারী হৃদয়-হীনতার তীত্র সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল, সম্রান্ত ব্যক্তিগণ অভিযুক্তদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিবার জন্ম বাহিরে সরকারকে চাপ দিতে আরম্ভ করিলেন। আবার সত্তের জয় হইল, সরকার ইহাদের অভাব-অভিযোগের ঘথানমন্তর প্রতীকার করিতে স্বীকৃত হইলেন। স্থলীর্ঘ বিংশতি দিবদ পর সত্যাগ্রহীগণ আহার্য গ্রহণ করিলেন। একা বনোয়ারীলাল ভিন্ন অপর সকলেই এই অনশন ব্রতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সমন্ত ব্যাপারে অভিযুক্তদেব সকলেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল।
শোঠ দামোদর স্বরূপের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়া উঠিল।
আজীবন বিলাসের কোলে লালিত পালিত শোঠজী কারাগারের ছবিষহ
ষন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রথমে শারীরিক অবস্থা সামান্ত খারাপ
হইল, কারাগারে চিকিৎসার কোনই স্বন্দোবত্ত হইল না। ক্রমশঃ
শোঠজী শ্যাশার্যী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাঁহাকে প্রত্যহ
তেটা হইতে ৪টা পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত থাকিয়া বিচারের অভিনয়
দেখিতে হইত। এইরূপ নানাপ্রকার অনিয়ম ও অত্যাচারে তাঁহার
অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হইতে চলিল, সরকারও স্বভাবস্থলভ
হাদয়হীনতা-বশতঃ তাঁহার স্থচিকিৎসার কোনই বন্দোবত্ত করিলেন না।
অবশেষে একদিন হঠাৎ তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল।
বাধ্য হইয়া তথন সরকার তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অম্পন্থান করিবার জন্ত

এক বোর্ড নিযুক্ত করিলেন। অক্তান্ত সরকারী বোর্ডের মত এ বোর্ডও অনেক গবেষণার পর সরকার পক্ষে রায় দিলেন—শেঠজী আদালতে নিয়মিত হাজির হইবার উপযুক্ত। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশত মামুষের স্বাস্থ্য সরকারী ডাক্তারের হুকুম মানিয়া চলিতে চায় না। তাই বোর্ডের উক্তরূপ রায় হওয়া সত্ত্বে শেঠজীর স্বাস্থ্যের কোন প্রকার উন্নতি হ**ইল** না, বরং উত্তরোত্তর পূর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইতে লাগিল। বাহিরে জন-সাধারণ এবং ভিতরে অভিযুক্তগণ আবার সরকারের এই নির্দয় হৃদয়-হীনতার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তথন সরকার তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্ম প্রথমে বেরিলী জেলে এবং অতঃপর দেরাছন জেলে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জেলের বাদু সর্বত্রই একপ্রকার। স্থান পরি-বর্তনের নামে জ্বেল-পরিবর্তনে শেঠজীর স্থাস্ত্যের কোনই উন্নতি হ'ইল না। অবশেষে ছই হাজার টাকা নগদ জমা এবং ছই হাজার টাকার জামীন শইয়া সরকার তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তথন হইতে আৰু পৰ্যন্ত শেঠজী স্বান্থ্য লাভাৰ্থ অনেক চেষ্ট্ৰা করিয়াছেন। কিন্তু সভ্য ইংরাজের কারাগারে সভ্য কর্মচারীদের নৃশংস ব্যবহারে একবার যে স্বাস্থ্য তাঁহার ভান্নিয়া পড়িয়াছে দেই নুপ্ত স্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পান নাই। স্বথের বিষয় এতদিন পর সরকার একটা প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন—শেঠজীর বিক্রদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

দেশপ্রীতির অপরাধে বাহাদিগকে কারাদও ভোগ করিতে হয় তাহাদের কারাজীবনের তুইটা দিক থাকে। তু:সহ কারাক্রেশের মধ্যেওঁ তাহারা নির্মল আনন্দের সন্ধান পান। জীবনের ষ্থাসর্বন্ধ পণ করিয়া বাহারা দেশের কাজে আজানিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা আসন্ন মৃত্যুর সন্মুধে দাঁড়াইয়া বখন আপনাদের জীবন মরণের একমাত্র সাধীদিগকে ভাঁহাদেরই অবস্থার তাঁহাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে

পান তখন এই দক্ষখকে নিভড়াইয়া ইহার সমস্তটুকু রদ আকঠ পান ক্রিয়াই তাঁহারা পরম তথি লাভ করিয়া থাকেন। কাকোরী মামলার আসামীগণও তাই এত হঃখ-কটের মধ্যেও স্থধ-সম্ভোগের উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। দেশের জন্য ছঃখ সহিবার পরম গৌরবময় আনন্দে হৃদয় তাঁহাদের কানায় কানায় পরিপূর্ণ, অদূরে গরিমাময় মৃত্যুর ভাষণ মধুর মুখধানি জল জল করিয়া জলিতেছে—তাই জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টিকে তাঁহারা হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়া দিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। আদালতে যখন সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া জাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বোঝাটকে ভারী করিয়া যাইত তথন তাঁহারা সেদিকে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া আপন মনে হয়তো-বা কাহারও ছবি আঁকিয়া, কাহারও আরুতি-প্রকৃতি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া ঠাটা-বিদ্রুপ করিয়া, না-হয় শিকল বাজাইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাহিয়া পরম নিশ্চিন্ত আনন্দেই কাল কাটাইত। লবি বোঝাই কবিয়া তাঁহাদিগকে যথন আদালতে লইয়া আসা হইত বা আদালত হইতে ফিরাইয়া জেলে শইয়া যাওয়া হইত তথন তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্ম রাজপথের উভয় পার্যে লোক আর ধরিত না। পর্দানশীন রমণীগণ ঘরের ছাদে অথবা বাতায়ন পার্বে দাঁড়াইয়া মমতাভরা প্রশংসমান দুষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকিত। কয়েদীরা গান গাহিয়া আসিত, রান্তায় বালকেরা 'बन्कशादी भूगिन-প্রহরীকে তুচ্ছ করিয়া বন্দীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া পাহিয়া উঠিত। তাহাদের সমবেত কঠের 'বন্দেমাতরমৃ' ধ্বনি নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বায়হিল্লোলে তরসায়িত হইয়া ভাসিয়া ষাইত।

বাহিরের আন্দোলনের মৃথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে সরকার বন্দীদিগকে কতকগুলি বিশেষ স্থবিং! প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁছাদিগকে পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল, বাছ্যক্স ও থেলিবার উপকরণ দেওবা হইয়াছিল, খাছসামগ্রী রন্ধন করিয়া লইবার ভারও বন্দীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই দেল হইতে ফিরিয়া গিযা কেহ-বা ব্যাযাম করিত, কেহ-বা টেনিস ব্যাভমিণ্টন খেলিয়া সময় কাটাইত। রাহিতে আহারাদির পর অপেক্ষাকৃত বয়য় ব্যক্তিগণ রাজনীতি, ধর্ম বা দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গভারভাবে আলোচনা করিতেন, অপেক্ষাকৃত অল্লবয়য় ছেলেরা গান-বাজনা করিয়া আমোদ-আহলাদ করিত। রাজকুমার, রামছলারে এবং রাজেন্দ্র সাহিড়ী চমৎকার গান গাহিতে পারিত। ইহাদের স্কললিত কণ্ঠের গান ওনিয়া জেলের অভ্যান্ত সাধারণ কয়েদীরাও মোহিত হইয়া যাইত। স্থরেশ বাব্ রন্ধন-বিভায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবিবার বা অভ্যান্ত ছুটার দিনে তিনি পরম যত্মের সহিত নানাপ্রকার সম্বাহ্ম খাছত্মব্য প্রস্তুত করিয়া সকলকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেন। সরস্বতী পূজা এবং হোলীর সময় জেলের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের অবধি থাকিত না।

যাহা হউক, অবশেষে এই মামলার শুনানী শেষ হইল। সরকার পক্ষে পণ্ডিত জগৎনারায়ণ স্থলীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া হ্যামিল্টন সাহেবকে বৃঝাইয়া দিলেন যে, অভিযুক্তগণ সকলেই অভি ভয়য়র লোক, তাহার। না করিতে পারে এমন অপকর্ম সংসারে নাই, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত প্রজাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন করা হইবে, এমন-কি ভারতে ইংরাজ-রাজতের অবসান হওয়াও বিচিত্র নহে। পণ্ডিত জগৎনারায়ণের বাগ্মীতার নিকট প্রতিপক্ষীয় উকীলের বাগ্মীতা মানহইয়া গেল। হামিলটন সাহেবের ম্থাদেখিয়া কাহারও বৃথিতে বাকী রহিল না যে মামলার ফল কি হইবে।

১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল মামলার রায় বাহির হইল। সেদিন আদালতে লোক আর ধরে না, সকলের মুখেই ভয়মিশ্রিত উত্তেজনার চিক্ল দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনতার সংখ্যা দিখিয়া পুলিশ-প্রহরীর সংখ্যাও রুদ্ধি করা হইল। বোধ হয় ভয়ে, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সেদিন আর আদালতে উপস্থিত হইলেন না, বাহিরের বিরাট জনতা লক্ষ্য করিয়া জজ সাহেবেরও মুখ শুকাইয়া গেল। সাদা কাপড় পড়িয়া টিকটিকির দল জনতার মধ্যে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যদি কোন শিকারের সন্ধান পাওয়া যায়।

১১॥টার সময় বন্দীদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হইল।

যাহাদের জন্ত গুত উচ্চোগ-আয়োজন তাহাদের মূথের দিকে চাহিয়া

জনতার বিশ্বয়ের আর পরিসীমা রহিল না। সে মূথে উদ্বেগ বা

আশ্বার চিহ্নমাত্র নাই, বরং এশান্ত আনন্দরেখা জল জল করিয়া
জলিতেছে।

জন্দ্রসাহের কলের পুতৃলের মত আপনার রায় পাঠ করিয়া গেলেন।
তিনি প্রারম্ভেই বলিলেন যে অভিযুক্তগণ কার্থানিদ্ধির হীন উদ্দেশ্য লইয়া
কোন অন্তায় কার্য করে নাই, তাই তাহারা কোন নৈতিক অপরাধে
অপরাধা নয়। তাহারা রাজবন্দা। রাজার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র গুরুতর
অপরাধ, আইন অনুসারে সে অপরাধের শান্তি চরম দণ্ড। তারপর তিনি
কম্পিত-কণ্ঠে বিভিন্ন আদামীর প্রতি দণ্ডাদেশ শুনাইয়া দিলেন।

শ্রীরামপ্রসাদ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ড; শ্রীরোশন সিং পাঁচ পাঁচ রৎসরের সর্থান কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড, শ্রীবনোয়ারীলাল প্রত্যেক ধারা অন্ত্সারে পাঁচ পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সাভাল প্রত্যেক ধারা অন্ত্সারে পাঁচ পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীগোবিন্দচরণ কর দশ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীমুকুনলাল—ঐ ; শ্রীযোগেশচন্দ্র চাটার্দ্ধি—ঐ ; শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত—১৪বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীপ্রণবেশ চাটার্দ্ধি—ঐ ; শ্রীরাদকুমার

সিংহ দশবৎসরের কারাদণ্ড: শ্রীরামহুলালের থ্রিবেদী পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীরামকিষণ ক্ষেত্রী—১০ বৎসরের কারাদণ্ড: শ্রীলচীন্দ্রনাথ সাম্মাল—ষাবজ্জীবন দ্বীপান্তর: শ্রীস্থরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৭ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড: ও শ্রী ক্ষিণুশরণ হবলিস—ঐ।

কোন প্রকার প্রমাণ না থাকাতে শ্রীহরগোবিন ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিখাদকে মৃক্তি দেওয়া হইল। রাজদাক্ষী বাণারদীলাল ও ইন্সূভ্ধণ বিশ্বাদ-ঘাতকতার পুরস্বারস্বরূপ মৃক্তি পাইল।

্ জ্জুলাহেব দণ্ডাজ্ঞাপাঠ সমাপ্ত করিয়া নীরব হইবার দঙ্গে দক্ষেই কারাগৃহ 'বন্দেমাতরম্' 'ভারত মাভাকী জয়' প্রভৃতি জয়প্পনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল, বাহিরের জনতাও বিক্ল্বন, চঞ্চল। বন্দীদিগকে একে একে বাহিরে আনা হইল। দকলেই মনে মনে ব্কিতে পারিলেন যে এইবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নে এক অপূর্ব্ব দৃশু! কাহারও মুখে কথা নাই, দে মুখে আত্মবলিদানের গব আছে, আত্মাভিমান নাই; দে মুখে আসন বর্ক্বিচ্ছেদের তঃসহ বেদনার ছায়া ঘনীভ্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিছ কাপুরুবোচিত তয়ের চিক্নাত্রও নাই। গাড়িতে উঠিবার সময় বন্দিগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রণামালিকন করিল—সকলেরই চোখে জল, মুখে হাসি। এই করুণ দৃশু দেখিয়া সমবেত সহস্র জনতার চক্ষ্ব সঞ্জন ইয়া উঠিল। হায়রে পরাধীন দেশ, এদেশে এখন-সব মৃত্যুঞ্জনী প্রাণের মূল্য কুকুর বেড়ালের প্রাণির চাইতেও অধিক নয়!

খন খন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে মোটর লারি বন্দীদিগকে লাইয়া কারাগারের দিকে চলিয়া গেল। সেই দিন অপরাক্টেই বুক্ত-প্রদেশের সরকারের আদেশে বন্দীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে এই মামলা। অপর ছই জন আলামী আল্টাক্টারা ধান ও শ্রীলটান্দ্রনাথ বন্ধ ধরা পড়িল—এক জন দিল্লীতে ও অপর জন ভাগলপুরে: ইহাদের বিরুদ্ধে লাক্ষাপ্রমাণ সব মজুল ছিল, অতি অল্ল কালের মধ্যেই তাহাদের বিচার হইয়া গেল। দণ্ডাজ্ঞা হইল— আল্টাক্টার ফালা ও শ্রীলটান্দ্রনাথের যাবজ্ঞীবন দ্বাপান্তর।

নেসন জন্ধ তাহার রায়ে বিশির্মছিলেন যে, অযোধ্যা চীক কোর্টের
মঞ্জুবৈ ভিন্ন কাসোর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামাদিগকে কাসী দেওয়া হইবে
না এবং অত্যান্ত আসমৌগণ ইচ্ছা করিলে ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন
আনংলতের দণ্ডানেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। ভূপেন
লান্তলে, শতান সান্তাল ও বনোয়ারীলাল ভিন্ন অপর সকলেই আপীল
করিলেন। পকান্তরে ইহানের দণ্ডকাল রুদ্ধি করিয়া দিবার জন্ত সরকরে পক্ষ হইতেও অপৌল কল্প হইল।

অবোধ্যা চীফ্ কোর্ডের চাক্ জাষ্টিদ্ সার লুই ইয়ার্ট এবং জাষ্টিদ্ মহম্ম রেজা সাহেবেব এজগানে ১৮ই জুলাই আপীলের শুনানী আরম্ভ হইল। সরকার পক্ষ স্থর্থন করিবার জন্ম পণ্ডিত অগং নারায়ণকেই পুনরায় নিযুক্ত করা হইল। ফাঁদার দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র ও রোশন সিংএব পক্ষ স্থর্থনের জন্ম সরকারের তরফ হইতেই শ্রীলক্ষীলক্ষর মিশ্র, মিঃ এন, সি, দত্ত ও শ্রীজয়করণ নাথ মিশ্র নিযুক্ত হইলোন। বন্দিগণ আয়াপক্ষ স্থর্থনের জন্ম আরপ্ত ভাল উকিল প্রোর্থনা করিলেন, কিছ কোনই ফল হইল না। রামপ্রসাদ লক্ষীলক্ষরের সাহায্য অবীকার করিয়া বয়ং বীর মামলার সন্তরাল-জবাব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিছু সরকার অচল অটল! কলে সরকারী বেতনভোগী উকিল সরকারের নির্দেশ না হইলেও অভিলাষ অনুধায়ী সন্তরাল জবাব করিলেন। ২২লে আগন্ত আপীলের রায় বাহির হইল। রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র লাহিড়া, রোশন সিং ও আসকাক উলার ফাঁসার হুকুম বহাল রহিল, যোগেশ চাটার্জি গোবিন্দ কর, ও মুকুন্দলালের দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া খাবজ্জীবন খীপান্তর করা হইল, হুরেশ ভট্টাচার্য ও বিফুশরণের দণ্ডও বৃদ্ধি করিয়া দশ বংসর করা হইল। প্রীরামনাথ পাতে ও শ্রীপ্রণবেশ চাটাজির দণ্ড কমাইয়া যথাক্রমে তিন বংসর ও চার বংসর করা হইল। জাতাত্ত আসামানীদের দণ্ড পুরবংই থাকিয়া গেল।

- চার চারটি তরুণ প্রাণ এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে করিয়া দেশের ছোট-বড সকলেই হংথিত হইল। স্বদেশপ্রেম তুল পথে চলিলেও অনেশপ্রেম। জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া ধাহারা দেশের কাজে অগ্রদর হইতে পারে তাহাদিগকে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্ম দেশবাসী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর ইহাদের ফাঁদীর দিন ধার্য হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অক্সতম সভ্য ঠাকুর মনজীত শিং ফাঁসীর পরিবতে ইহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাইবার এক প্রস্তাব কাউলিলে পেশ করিবার সহল্ল করিলেন। এই প্রস্তাবের আলোচনা শেষ না হওয়া প্রযন্ত ইহাদের ফাঁসী স্থগিত থাকে তাহার জন্তও সরকারের নিকট প্রার্থনা করা হইল। এদিকে যুক্ত-প্রশেশীয় কয়েক-थन मञ्जास वाकि मिनिया चयः नाउँ माट्टरवर निक्ट हेशापत क्य প्रांगिकिका क्रिलिन। है दाक गाँउ मारिट्यू श्राप्त दाकर जाशी ভারতবাসীর জন্ত দয়া হইল না, তবে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত ফাঁসী ত্বগিত রহিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই সমত্তে আলোচনাও হইল. বে-সরকারী অনেক সদত্য এই সমন্ত আন্ত ব্যাদেশপ্রেমিকের জন্ম দরা

প্রার্থনা করিলেন, সরকার আপনাদের সঙ্কর হইতে বিচলিত হইলেন না। ফাঁদীর দণ্ড কায়েন রহিল।

একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য মৃত্যুপথের এই যাত্রী কয়জন প্রীভি কাউন্দিলে আপীল করিবার সমল্ল করিলেন। এই আপীল উপলক্ষে আবার ফাঁসীর দিন পরিবভিত হইল। দেশবাসী প্রথম হইতেই এই মোকদমায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিবার অর্থ যোগাইয়া আসিতেছিল। এই শেষ আপীলের ব্যয় নির্বাহ করিবার দায়িছাও তাহারা সানন্দে মাথায় তুলিয়া লইল। জনসাধারণের অর্থে প্রীভি কাউন্দিলে আপীল রুদ্ধু হইল। পোলক সাহেব এই সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি আসামা পক্ষে নামলার তদারক করিলেন। কিন্তু কিছু হইল না। প্রীভি কাউন্দিল ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিবেচনা করে না। যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ হইয়াছে দেখিতে পাইয়া বিচারকগণ চাঁফ কোটের দণ্ডাদেশ বহাল রাখিলেন। যথাসময়ে আসামীগণ জানিতে পারিলেন যে তাহাদের চরম দণ্ডের পরিবর্তন হইবে না।

মান্থৰ সহজে আশা ছাড়িতে চায় না। তাই দেশের নেতাগণ এক বার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার সন্ধন্ন করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সদস্থ স্বয়ং বড়ুলাটের নিকট এই হতভাগ্যদের জন্ম প্রাণভিক্ষা করিলেন। কিন্তু পাষাণ গলিল না। প্রাণহীন সরকারী যন্ত্রের অংশবিশেষ বড়ুলাট বাহাত্বর আইনকে অগ্রাহ্ম করিয়া হ্রদরকে প্রপ্রায় দিতে স্বীকৃত হইলেন না। মৃত্যুদণ্ডের কোনই পরিবর্তন হইল না। বন্দিগণ স্বয়ং সমাটের দিকটও দয়া ভিক্ষা করিয়া আবেদন করিল: সম্রাট তাহাদের সেপ্রার্থনার কর্ণপাত করিলেন না। এইবার সব কুরাইল।

ইতিমধ্যে কারাগারে বন্দীদিগকে দিনের পর দিন যে সমস্ত নির্ঘাতন ভোগ করিতে হইতেছিল অবাস্তর বোধে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। বিদেশী রাজার কারাগারে স্বদেশ-প্রেমিকের নিয়াতন নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। তাহার জন্য নালিশ করিলো কোন ফল হয় না, বোধ হয় নালিশ করা সাজেও না। দেশমাতার পবিত্র চরণে উৎসগীক্ত-প্রাণ কাকোরীর বীর বন্দিগণ ছঃসহ ছঃখ-কত্তের ভিতর দিয়া আপনাদের কারাজীবনের তরণী যেমন করিয়াই ইউক বাহিয়া চলিতেছিল।

১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে রাজেন্দ্র লাহিড়ীর কাসী হইয়া গেল। ১৯শে ডিসেম্বর রামপ্রসাদ, রোসন সিং এবং আসকাক উলা থারও জীবন-নাটকের অবসান হইল। রাজরোধে ভারতমাতার এই চারিজন কতী সম্ভানের অমৃল্য জীবনকোরকগুলি অকালে শুকাইয়া গেল। আমরা এই ক্ষুদ্র পুশুকে এই মহা-নাটকের কয়েকজন অভিনেতার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। সরকারী নীতিরই অবশ্রস্থাবী ফলে অকালে ইহাদের জীবন-নাটকের পরিসমাপ্তি হুইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া মৃক্ত স্বাধীনভাবে দেশসেবার স্রয়োগ পাইলে ভবিন্ততে যে-কোন লেথক ইহাদের জীবনচরিত লিখিয়া থক্ত হুইতে পারিত। কিন্তু ইহারা কাজ করিবার স্বয়োগ পায় নাই, তাই ইহাদের জীবনে কাহিনী নাই। কিন্তু দেশ-সেবাকেই বে-সমন্ত কিশোর-কিশোরী জীবনের ব্রত করিতে চান তাহারা ইহাদের জীবন আলোচনা করিয়াও যথেই উপক্রত হুইতে পারিবেন। মাক্রম কর্মের দ্বারা বড় হয় বটে কিন্তু ভাব না থাকিলে কর্ম করিবার প্রেরণা আসে না। এই বীর-চতুইব কর্ম করিবার স্বয়োগ পান নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা ভাব-সম্পদে দরিদ্র ছিলেন না। তাহারা যে উজ্জ্বল আদর্শ রাবিয়া গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতীয় কিশোর-কিশোরীরই অক্করণযোগ্য।

## শ্রীরামপ্রসাদ বিস্মিল।

শ্রীরামপ্রদাদ বিশ্বিল বিচারকের রায় অফুদারে যুক্তপ্রদেশীয় বৈপ্লবিকদিগের নেতা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় অক্তান্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ নি:সন্দেহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত।

গরীবের ঘরে শাংজাহানপুর নগরে রামপ্রসাদের জন্ম হইয়ছিল
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা শ্রীম্রলীধর প্রথমে মিউনিসিপালিটীতে
মাসিক ১৪ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। কিন্তু পুত্র যাঁহার
স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ম হাসিম্থে ফাঁসীকাষ্টে নিজের জীবন উৎসর্গ
করিবে তিনি অনেক দিন চাকুরী জীবনের পরাধীনতা অকুষ্ঠিত চিত্তে
হজম করিতে পারেন নাই। তাই আরু কিছুদিন চাকুরী করিবার
পর তিনি স্বাধীনভাবে আদালত-প্রাশ্বণে ষ্ট্রাম্প বিরুদ্ধের ব্যবসায়
অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদ্ভির তাহার তিনটি গরুর গাড়ী ছিল।
ভাড়া দিয়া যাহা পাওয়া যাইত তাহার সহিত ষ্ট্রাম্প-বিক্রয়ের আয়
মিলাইয়া ত্রথের সংসার তিনি কোনরক্রমে চালাইয়া লইতেন।

রামপ্রদাদের পূর্বে তাহার এক ভাইরের জন্ম হইরাছিণ, কিন্তু জন্নদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। শিশুকালে রামপ্রদাদের স্বাস্থ্যও তেমন ভাল ছিল না। তাই তাহার দিদিমা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ম অনেক প্রক্রিয়াও অনেক রকম ঔ্রধেরই সাহায্য লইয়াছিলেন। ছই একবার তাহার অত্যস্ত কঠিন পীড়াও হইয়াছিল। কিন্তু ভবিশ্বতে পরম গরিমামর মৃত্যু বাহার জন্ম অপেকা করিয়া আছে, সে রোগের আক্রমণে পশুর মতী মরিবে কেন ? রামপ্রসাদ সকল উপদর্গ কাটাইয়া মা ও দিদিমার স্নেহধত্বে বাডিয়া উঠিতে লাগিল।

শাত বৎপর বয়শের সময় ম্রলীধর পুত্রকে প্রাথমিক বিভালয়ে উর্থ শিবিবার জ্বন্ত প্রেরণ করেন। প্রথমাবস্থায় লেখা-পড়া তাহার বড় ভাল লাগিত না। স্থল পালাইয়া, বুড়ি উড়াইয়া, ফল চুরি করিয়া ও দালা করিয়াই রামপ্রদাদ এই সময় দিন-বাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিত! পিতা শাসন করিতেন, অত্যন্ত কঠোর শাসনই করিতেন। কিন্তু শাসনের ফলে রামপ্রসাদের কইসহিষ্কৃতাই রুদ্ধি পাইয়াছিল, অধ্যয়নের প্রতি অফুরাগ রুদ্ধি পায় নাই।

বয়দের সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদের বভাবত্বলত দোষগুলি বরং বাড়িয়াই চলিতেছিল। কিশোর বালকের স্বকোমল মন্তিকগুলি চর্বণ করিবার মত লোকের অভাব কোন সহরেই হয় না; শাহজাহানপুরেও হয় নাই। রামপ্রসাদের একদল সলী জুটিয়াছিল। ইহাদের প্রভাবে পড়িয়া রামপ্রসাদ তামাক খাইতে জারস্ত করে। সময়ে অসময়ে পিতার বাল্ল হইতে অর্থ চ্রি করিয়া দে নিজের এবং সলীদের জন্ম তামাকের মৃল্য সংগ্রহ করিত। এই কার্থ করিতে যাইয়া সে ঘইএকবার ধরা পড়িয়াছিল, ধরা পড়িয়া প্রহত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাহার অভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহার উপর আবার অপর একটি রোগের প্রান্থভাব হইল। উর্দু সাহিত্যে তৃতীয়প্রশীর উপলাসের অভাব নাই। রামপ্রসাদ এই সমন্ত উপলাস পড়িবার বাতিকগ্রন্থ হইয়া পড়িল। তাহার তরুণ বয়্বস—হ্বদন্তের উদীয়্বমান প্রবৃত্তিভাকে বাতাদ দিয়া জালাইয়া তুলিবার মত সলীর অভাব হয়় নাই, অস্কীল উর্দু সাহিত্যে বাসনাম্ব ইন্ধন বোগাইতেছে, তাহার উপর আবার পিতামাতার বাল্প তালিয়া টাকা চুরি করিবার শিক্ষারও অভাব নাই—

রামপ্রসাদ দিনের পর দিন অধংপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ছইবার চেষ্টা করিয়াও দে উর্ছ মিডল প্রীক্ষায় উত্থীর্গ হইতে পারিল না।

কিছা ভগবান তাহাকে বাল্যে দৈহিক মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কৈশোরে তাহাকে নৈতিক মৃত্যুর কবল হইতেও উদ্ধার করিলেন। তাহাদের পাড়ায় এক ঠাকুরবাড়ী ছিল। এই সময়ে মন্দিরের ভার লইয়া এক নৃতন পূজারী আদিলেন। কি এক অজ্ঞাত শক্তির ইন্ধিতে ইহার সঙ্গে রামপ্রসাদের ভাব হইয়া গেল। এবং অভি অল্পদিনের মধ্যেই হুদ স্থি বালকটি ঐ সচ্চরিত্র পুরোহিতের একাত্থ বাধা হইয়া উঠিল।

রামপ্রদাদ পুরোহিতের দঙ্গে রোজ মন্দিরে ঘাইত। তাতাকে পূজা করিতে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে দেও পূজা করিতে আবন্ধ করিল। পুরেছিত তাতাকে ব্রহ্মচয় সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, রামপ্রসাদ তাতার উপদেশ অমান্ত করিতে পারিল না, ধারে ধারে তাতার প্রাণে নৈতিক চরিত্র সংশোধন করিবার প্রবল আকাজ্ঞা জাগিয়া উঠিল। কিশোর রামপ্রসাদ নিয়্মিত ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে লাগিল, ধ্যান-ধারণার প্রতি অহ্বরাগ তাতার দিনের পর দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাতার কুপ্রবৃত্তিগুলিও মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। পরিণত বয়সে ধে কঠোর আত্মসংযম তাত্মকে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছিল, এই পুরোহিতের সংস্পর্শে তাতার ভিত্তি ছাপিত হইল। পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ আপনার বাক্য, কার্য ও লেখনীয় সাত্যায্যে পবিত্র ব্রহ্মচারী জীবনের মাতাত্ম্য করিতেন।

রামপ্রসাদের ধর্ম ও নৈতিক জীবন গঠনে আর্থ-সমাজের প্রভাব

বড় অল্প সাহায্য করে নাই : বলিতে কি, আয-সমাজীয় সাধু মহাপুক্ষদের সংস্পাদে না আদিলে হয়ত বা তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইত। ইহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া বামপ্রসাদ স্বামী দ্যা-নন্দের 'সত্যার্থপ্রকাশ' পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ পাঠেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহজাহান-পুরের প্রসিদ্ধ আর্য সমাজীয় পণ্ডিত মুন্সী ইন্দ্রজীৎজীর উপদেশে রামপ্রসাদ স্তাৰ্থ-প্ৰকাশে উল্লিখিত ব্লাচ্ছ সম্মীয় সমস্থ নিয়ম যথায়থ পালন করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট শাবীরিক উন্নতি সাধিত হইতেছিল। রামপ্রসাদ শুনিযা ছিলেন, বুঝিতেও পারিয়াছিলেন যে প্রচর শারীবিক শক্তির অধিকারী ना इटेरल भारत मिकिमाली टेक्सियरिशात महत्र युद्ध क्रमलां करा यात्र না; তাই শেষ প্ৰস্তু তিনি ষ্থোপ্যুক্ত ব্যায়ান হইতে বিব্ৰুত হন নাই। ইহার উপর তিনি ব্রলচারী জালনের সময় কঠোরতাই ধারে ধারে অত্যাস করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি একথানি মাত্র কংলের উপর শর্ম করিতেন, শতগ্রীমনিবিশেষে ব্রান্সফর্তে গাল্রোখান করিয়া নিয়মিত-রূপে ব্যায়াম, স্মান এবং ধ্যান-ধারণাণি করিতেন . রাজিতে আহার করিলে মনোসংখ্যার অস্ত্রবিধা হয় দেখিয়া তিনি রাত্রিতে আহার করাও ছাডিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি. বীর্য-ধারণের পরিপদ্ধী জানিয়া তিনি শবণ প্রাওয়া পর্যন্ত ছাডিয়া দিয়াছিলেন। ঠাহার এ কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি উপ্বরেতা হইয়া ব্রন্ধচারী ভীবনের নির্মণ আনন্দ উপভৌগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের পরিবর্তিত জীবনের গতিকে স্থনির্দিষ্ট করিতে তাহার শুরুদেব স্বামী সোমদেব সরস্বতীর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্ম্যানী হইলেও স্বামীজীর অন্তর দেশের জন্ত শ্রদ্ধা ও তালবাদার কানার কানায় পরিপূর্ণ ছিল। তাই রামপ্রদাদ ইহার নিকট হইতে কেবল ধর্মের শিক্ষাই নহে, স্থদেশপ্রেমের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারামপ্রসাদের সহজ গুণ ছিল। বালাকাল হইতেই তিনি ধখন যে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তিনি তাহা অন্তরের সমন্ত প্রদা ও ঐকান্থিকতার দঙ্গেই কবিতেন। এই স্বভাবস্থাত একাগ্র নিষ্ঠা লইয়াই রামপ্রসাদ আর্থ-সমাঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। সনাতনপদ্মী মুরলীধর পুত্রের এইরূপ ধর্মান্তর গ্রহণ পছন্দ করেন নাই। তাই রামপ্রদাদের আর্ধ-সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহার পিতা ততই তাঁহার ভবিয়াং ভাবিয়া শক্ষিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তিনি পুত্রকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া निर्मित रम, रम आर्थ-मभाष्ट्र हाि एउ रहेरत, ना रम पत हाि एउ रहेरत। রামপ্রদাদ অন্তরের বিশাসকে উপেক্ষা করিয়া ঘরে থাকিতে সম্মত হইলেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা মাত্র না করিয়া একবল্তে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পিতা অবশ্য এতটা আশহা করেন নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শতাশতাই যর ছাড়িয়া চলিয়া ঘাইতে দেখিয়া মায়ের প্রাণও ধৈর্ষ ধারণ করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রদিন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইল। মাতাপিতার নির্বন্ধাতিশযো রামপ্রদান ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর মুবলীধর আর পুত্রের ধর্মত পরিবর্তন করাইতে কোন চেপ্লা করেন নাই।

রামপ্রসাদের চরিত্র গঠনে তাহার জননীও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। তিনি সদা-সবদাই পুত্রকে ধর্ম-চর্চায় উৎসাহিত করিতেন। আর্ম-সমাজে যোগদান করিতে ধাইয়া রামপ্রসাদ মাতার নিকট হইতে কোনদিনই বাধা প্রাপ্ত হন নাই। রামপ্রসাদকে ইংরাজী বিস্তালয়ে পাঠাইবার মৃশেও ছিলেন তাহার জননী। বদেশ-সেবা কার্বেও রাম- প্রসাদ তাঁর জননীর নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ পাইতেন। পুত্র বিপ্রববাদীদিগের দলে যোগদান করিয়াছে ইহা তাহার মায়ের অজ্ঞাত ছিল
না। কিন্তু জননীস্থলত স্নেহের বশে পুত্রকে নিরন্ত করা দূরে থাকুক,
তিনি তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। পরবর্তীকালে জননীর
প্রসন্ধ উপস্থিত হইলেই রামপ্রসাদ উচ্ছুসিত কর্পে তাঁহার প্রশংসায় প্রবৃত্ত
হইতেন। বস্তুত এমন বীরজননী না হইলে রামপ্রসাদের মত বীর
প্রেরে জন্ম সম্ভব হয় না।

উপ্র ক্লৈ বারবার অকতকার্য হইবার পর পত্নীর নির্বন্ধাতিশধ্যে মূরলীধর পুত্রকে ইংরাজী বিজালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন! অতঃপর রামপ্রসাদ মনোযোগের সহিতই লেখা-পড়া করিতেছিলেন। বিশ্লবদলে যোগদান করিয়া অল্ল সময়ের মধ্যেই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত না হইলে হয়ত-বা তিনি বিশ্ববিভালয়ের কৃতী ছাত্রই হইতে পারিতেন। কিন্তু ভগবান অন্য পথেই তাহার জীবনকে গৌরবময় করিয়া তুলিবেন বলিয়া গতায়নগতিক পথে তিনি অধিকদ্র অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই দেশের হু:খবুদ শার কথা চিন্তা করিতেন। দেশবাসীর নিদারুণ দারিদ্য ও জবন্য লচ্ছাকর কাপুরুষতার জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিশেষ করিয়া অস্ত্র-আইনের কড়াকড়ি শিরমগুলি তিনি কিছুতেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহার স্বভঃই মনে হইত যে, জাতিকে যদি পদে পদে এমনই করিয়া অপরের ম্বের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য করা না হইত তাহা হইলে আরে বাহাই হউক না কেন, তাহার কাপুরুষতা এমন ভাবে নির্জ্জতার চরম সীমায় গিরা উপস্থিত হইতে পারিত না। সার্যবীরদ্বিদের বীরম্ব কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাহার ভক্ষণ প্রাণ

কল্পনার রঙে রাঙা ইইয়া উঠিত—হায়রে, সেও যদি রাণা প্রতাপ সিংহের মতই বোড়ায় চড়িয়া বশা হাতে স্থদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত শক্রের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিত! ইংরাজ সেনানায়কের আদেশে ভারতীয় সৈত্যদেব কুচ-কাওয়াজ করিতে দেখিয়া ভাহার ছঃখ হইত—ইহারা ক স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের বিরুদ্ধে যুক্ত করিবে? তাহাদিগকে হন্দুক ঘাড়ে করিয়া সদর্শে চলিতে দেখিয়া ভাহারও বন্দুক কিনিবার স্ব হইত, আর তথনই মনে পড়িত অন্ধ আইনের কড়াকড়ি নিয়মের কথা।

রামপ্রসাদের বয়দ যখন ১৮ বৎসব তখন তিনি ভগ্নীর বিবাহ
উপলক্ষে একবার গোয়ালিয়র গমন করেন। বিবাহের দিন শুনিতে
পাইলেন যে বরষাত্রীদের সঙ্গে অনেক নউকী আসিয়াছে। ইহার পর
আর তাহার বিবাহ দেখিবার প্রবৃত্তি হইল না। জননার নিকট হইতে
কিছু টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্ম তিনি পথে বাহির হইয়া পিছিলেন।
ইতিপুর্বে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, গোয়ালিয়র রাজ্যে সহজেই আগ্রেয়াস্ত্র
কিনিতে পাওয়া যায়। আজ গোয়ালিয়রের পথে চলিতে চলিতে
রিভলবার কিনিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।
আনেক চেপ্তা ও পরিশ্রম করিয়া ফেলিলেন। অব্যর্থলক্ষ্য বলিয়া
বিশ্রবদলে রামপ্রসাদ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল
হইতেই আগ্রেয়াস্ত্রের প্রতি এমন অফ্ররাল না ধাকিলে হয়ত তিনি
পরবর্তীকালে অমন সিদ্ধলক্ষ্য হইতে পারিতেন না।

এই সময় ভারতের রাঞ্চনৈতিকক্ষেত্রে অজ্ঞাত অধ্যাত কয়েকজন । বুবক এক বিরাট রাজনৈতিক বড়বন্নের সৃষ্টি করিতে ব্যাপৃত ছিলেন।
। টিকটিকির তৎপরতায় এবং দলের করেকজনের বিশাস্বাতকভার একে একে এইরপ অনেক বৃত্বিকারী দৈব দলই রত হয়। ইহাদের বিচারকালে সংবাদপত্রে দিনের পর দিন বে-সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশিত হইত রামপ্রসাদ তাহার উন্মধ যৌবনের সমস্তটুক্ একাগ্রতা দিয়া তাহা আলোপান্ত পাঠ করিতেন। অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে বাসনা জাগিয়া উঠিতেছিল, বদি ইহাদের মত হইতে পারিতাম! লাহোর যভবন্থ মামলার রায় বাহির হইবাব পর এই ইচ্ছা সংকল্পে পরিণত হইল। আর্থ-সমাজে ভাই পরমানন্দের যথেই প্রতিপত্তি ছিল। বিচারক তাহার প্রতি মৃত্যুদ ওাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন শুনিয়া ইংরাজ শাসনের প্রতি অন্তরাগের শেষ রেখাট্কু রামপ্রসাদের অন্তর হইতে মৃছিয়া সেল। রামপ্রসাদ প্রতিক্রা করিলেন ধেমন করিয়াই হউক ইহার প্রতিহিংসা লাইতে হইবে।

ঐ দিন অপরাফে তিনি আপনার গুরু স্বামী শ্রীসোমদেবজার চরণতলে আত্যোপান্ত সমন্ত বর্ণনা করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞার কথাও বির্ত
করিলেন। স্বামীজী মৃত্ব হাসিয়া বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করা সহজ, রাখা
কঠিন।'

রামপ্রদাদের চক্ষ্ জলিয়া উঠিল। গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া দৃঢ় কঠে বলিলেন, ''আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি প্রতিক্রা রক্ষা করিব।"

স্বামান্ত্রী পরম স্লেহে শিষ্যের মন্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন।

( 2 )

তখনও রামপ্রসাদ বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন নাই, দেশে যে এইরপ একটা আন্দোলন চলিতেছে দূর হইতে তাহার একটু আভাস পাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহার হৃদয়ে মদেশ-সেবার একটা আনম্য আকাজ্জা প্রথম হইতেই প্রবল ভাবে জাগরক ছিল। তাই স্বযোগ পাইলেই তিনি যে-কোন জনদেবক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

১৯১৬ পৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণোতে নিধিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন

সভাপতি স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার । নরম ও গরম দলের মধ্যে
কাল-চলা-গোছের একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু গরম দল নরম
দলের রাজনীতিকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। সভাপতিকে অভিনন্দন
প্রদান করিবার ব্যাপার লইয়৷ স্থানীয় নরম ও গরম দলের মধ্যে বেশ
একটু মনক্ষাক্ষি চলিতেছিল। স্বর্গীয় লোক্ষাত্মের প্রতিপত্তি
অসীম। পাছে তাহার অভিনন্দন সভাপতির অভিনন্দন অপেক্ষা অধিক
দৌক্ষমকলালা হয় এই ভয়ে অভ্যর্থনা সমিতি সংকৃচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কম্কিত্রিণ স্থির করিয়াছিলেন য়ে, লোক্মাত্ম গাড়ী হইতে
অবতরণ করিলেই তাহাকে সহরতলা দিয়া ঘুরাইয়া বাসায় লইয়া য়াওয়া
হইবে, তাহাকে অভিনন্দিত করিবার স্ববিধা জনসাধারণকে দেওয়া
হইবে না। লক্ষো-এর চরমপন্থী নেতৃত্বদ তথা মুবক্ষণ এই ব্যবস্থাকে
নানিয়া লইতে স্বান্ধত হইল না।

রামপ্রসাগও কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য লক্ষ্ণে আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ধের হুদয়মণি লোকমান্তকে জনসাধারণের পক্ষ
হইতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হইবে না, এ প্রস্তাব তাহার মোটেই ভাল
লাগে নাই। বরং লোকমান্যের অভ্যর্থনা যাহাতে তাহার প্রতিপত্তি
অঞ্যায়ী হইতে পারে তাহার জন্য তিনি অন্যান্ত যুবকগণের স্কে মিলিয়া
বিরাট আয়োজন করিতে ব্যাপ্ত ছিলেন। তাহার চরমপন্থী প্রাণ
চরন্বপন্থী নেতার অব্যাননা সহিতে পারে নাই।

বধাসময়ে লোকমাক্স স্পেশাল ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ভাহাকে দক্ষিত মোটর গাড়ীতে নিয়া বদান হইল।

কিন্তু গাড়ী চলিতে পারিল না। রামপ্রসাদ ও অপের একজন যুবক পাড়ীর সমূধে চিৎ হইয়া পড়িয়া তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করিল। তাহা-দিগকে অনেক ৰুঝান হইল, তাহাদের উপর দিয়া মোটর চালাইয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করা হইল কিন্তু তাহারা স্থানত্যাগ করিল না। দেখাদেখি আরও অনেক ধুনক তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। এদিকে লোকমান্তের আগমনবাত্র সহরময় ছড়াইয়া পড়িবার সঞ্চে সঙ্গেই সহর ভাঙ্গিয়া লোক আদিয়া টেশনে জড় হইতে লাগিল, ঘন ঘন ",লোকথাতা কী জয়" শব্দে গপন প্ৰন মুখবিত হইয়া উঠিল। অভ্যৰ্থনা সমিতির কর্ম কর্তাগণ সবিস্থয়ে দেখিতে পাইলেন বাছিরে এক জন-সমুদ্রের সমাগম হইয়াছে। সহল সিক হইয়াছে দেখিয়া রামপ্রসাদ গাড়ার তল হইতে উঠিয়া দাড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করা হইল, লোকমাগতকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া রামপ্রসাদের বৈনহতে জনসাধারণ গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া ফেলিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিল। বামপ্রদাদের নিভীকতা, প্রত্যুৎপর্মতিত ও সংগঠনশক্তি সেইবার নরমপন্থীদের আবাসস্থলে চরুম-পদ্মীদের বিজয় ঘোষণা করিল।

এই লক্ষে নগরেই রামপ্রদাদ বিপ্রবাদীদের দঙ্গে দাক্ষাংভাবে পরিচিত হইবার স্থযোগ পান। লোকমান্তের অভ্যর্থনার ব্যাপারে রামপ্রদাদের কার্যাবলা বিপ্রববাদীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সবলদেই, নির্ভীক এবং কর্ম্মঠ ব্যক্টিকে দলে টানিয়া লইবার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারেন নাই। রামপ্রদাদও অনেক দিন হইতেই মনে প্রাণে বিপ্রবী হইরা উঠিয়াছিল। তাই ইহাদের দক্ষে পরিচিত হইবার স্থযোগ ঘটিবামাত্র কিছুমাত্র ইতন্ত্বত না করিয়া তিনি ইহাদের দলে স্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধি ও তৎপরতাঞ্চণে তিনি

জন্মকাস মধোই এই দলের কার্যকরী সমিতির দজাপদে উন্নীত হন। জ্ঞামরা পরে দেখিতে পাইব যে, স্থীয় চরিত্র ও কমর্কুশলতার গুণে তিনি পরে এক বিরাট বিপ্লবদলের অক্তম প্রধান নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিপ্লব দলে প্রবেশ করিষাই রামপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন অর্থের জনটন। সংগঠন-কার্যের জন্য অর্থ চাই, কর্মীদিগকে সাময়িক সাহায্য করিবরে জন্ম অর্থ চাই, অন্তশন্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্ম অর্থ চাই। দলের অনেকেই ঢাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার পরামর্শ দিল। রামপ্রসাদ প্রথমে সম্মত হন,নাই, পরে অবশ্য বাগ্য হইয়াই তাহাকে কয়েকবার ডাকাতি কবিতে হইয়াছিল। এই ডাকাতি করা লইয়া বিপ্লববাদীদিগকে শক্রমিত্র উভবেরই নিকট কত লাঞ্জনা ও গঞ্জনা সহিতে হয়: ইহারা জানে না যে বিপ্লববাদিগণ সাধ করিয়াই ডাকাতি করিতে চায় নাই। যাহাদের অর্থ আছে তাহারা মূক্তহন্তে দান করিতে স্বীকৃত হয় না বলিয়াই বিপ্লববাদীদিগকে অতাবের তাডনায় ক্ষিপ্ত হয়য়া নিতাম্ব প্রয়োজনীয় কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যেই ডাকাতি করিয়া অর্থ-সংগ্রহ কবিতে হয়।

যাগ গউক, রামপ্রদান প্রথমে ডাকাতি না করিয়া সতুপায়েই দলের জন্ম অর্থনং গ্রহ কবিতে চেটা করিয়াভিলেন। তাঁহারই পরামর্শে স্থির হয় থে, স্বলেশপ্রেমাদ্দাপক পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাংহারই বিক্রয়-লক্ষ অর্থে অস্থাস্থ সংগ্রহ ও দলের অন্যান্থ বায় নির্বাহ করা হউবে। প্রস্তাব অস্থায়ী 'আমেরিকার স্বাধীনতা' নামক একথানি পুস্তক লেখা হইল। কিন্তু পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্ম প্রথমে সামান্য কিছু অর্থের প্রয়েজন, তাহাই বা কোথা হইতে আদিবে । দলের সকলেই গরীব—ধনীর সন্থান কেহ কেহ থাকিলেও উপার্জনক্ষম কেইই নহে। অন্য কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহের পদা বেধিতে না পাইরা রামপ্রসাদ স্বীর

রাষ্প্রদাদ ৩৩

জননীর নিকট হইতেই অর্থসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। তুইশত টাকা হইলে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে হাত দেওয়া যায় ইহা বলিয়া রাম-প্রসাদ মায়ের নিকট হইতে তুইশত টাকা আদায় করিয়া লইলেন। পুত্তক ছাপা হইল, বিক্রয়ও হইতে লাগিল। অন্য কোন দিকে টাকা বায় হইবার পূর্বেই রামপ্রসাদ মায়ের নিকট হইতে ধার করা অর্থ ফিরাইয়া দিলেন। এই পুত্তক প্রকাশ করিবার অব্যবহিত পরেই "দেশ-বাসার প্রতি নিবেদন" শীর্ষক আর একখান ক্ষুপ্তিকা প্রকাশ করা হইল। দেশে পুত্তক তুইখানিরই আদর হইল বেশ। বিপ্রববাদ প্রচার করাই পুত্তক তুইখানির উদ্দেশ্য ছিল। তাই ইহাদের বছলে প্রচার সরকার নিশ্চিত্ব হইয়া সহ্ করিতে পারিলেন না। তুইখানি পুত্তকই বাজেয়াপ্র করা হইল। সহুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার পথে সরকারই বাধা প্রদান করিলেন।

দকলেই জানেন যে, নিষিদ্ধ ফলের জন্য মান্তযের নিতান্তই একটা স্বাভাবিক আকাজ্ঞা থাকে। দেই জন্য দকল সময়েই বাজেয়াপ্ত পুস্তকের কাটতি কিছু বেশী হয়। 'আমেরিকার স্বাধীনতা' ও 'দেশবাদীর প্রতি নিবেদন' পুস্তক হুইখানি বাজেয়াপ্ত হুইলেও বাজারে বেশ চলিতে ছিল এবং এই উপায়ে বিপ্লববাদীদিগের হাতে কিছু টাকাও আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই এখন ইহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার দিকে মনোক্ষোগ দিলেন। এই কার্যে রামপ্রসাদই সর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা প্রক্রাশ করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যে সহজেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা যায় ইহা তাহারা জানিতেন। চেন্তা করিয়া রামপ্রসাদ যে একটি রিভলবার ক্রেয় করিভেও সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্বতরাং রামপ্রসাদেরই নেতৃত্বে তাহার সহক্ষীরা গোয়ালিয়র রাজ্য হইতে জন্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেটা করিতে লাগিলেন।

দেশীর রাজ্যে আগ্রেরাস্ত্র রাখিবার জন্য লাইসেন্স লাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিলাতী বারুদ এবং কার্তু জ সর্বত্র পাওয়া য়য় না। ইংরাজ রেসিডেটের অন্থ্যতি ভিন্ন কোন দোকানদার এই সমস্ত জিনিসের ব্যবসায় করিতে পারে না এবং অন্থ্যতি-পত্র প্রদর্শন না করিলে কাহারও নিকট ইহা বিক্রয় করা হয় না। বিলাতী বন্দুকের অন্থ্যকরণে দেশীর রাজ্যে বন্দুক প্রস্তুত করিবার চেটা হইতেছে, এক প্রকার দেশী বারুদও সেখানে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই দেশী বারুদ কিংবা দেশী বন্দুক বিলাতী জিনিসের মত তেমন কার্যকরী হয় না।

যাহা হউক, রামপ্রসাদ এইরপে অন্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে তাহারা ব্বক, সংসার সম্বন্ধ তেমন অভিজ্ঞতা নাই; তাহার উপর আবার বিপ্লব কার্যের জন্য গোপনে অন্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। তাই প্রথম প্রথম ইহাদিগকে খুব ঠকিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অন্ত সংগ্রহ করিতে যাইরা রামপ্রসাদ যে নিভীকতা ও প্রত্যুৎপর্মতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

প্রথমই রামপ্রসাদ এক দেশী দোকানদারের নিকট হইতে অন্ত ক্রয় করিবার চেটা করিলেন। দেশী রিভলভার পাওয়া গেল বটে কিন্তু ভাল বিলাতা রিভলভার মিলিল না। অনেক ইতন্তত করিয়া ভয়ে ভয়ে রামপ্রসাদ দোকানদারকে কয়েকটি ভাল বিলাতী রিভলভার সংগ্রহ করিয়া নিবার অন্তরোধ করিলেন। দোকানদার সমত হইল, কয়েকলিন পরে একটি ভাল রিভলভারও সংগ্রহ করিয়া দিল। সে ধেণ মূল্য দাবা করিল রামপ্রসাদ তাহাই প্রদান করিয়া উহা ধরিদ করিলেন বটে কিন্তু পরে দেখা গেল যে দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়া দিওল মূল্য আলেয় করিয়া লইয়াছে। যাহা হউক, এই দোকানদারের মারক্ষ্ণ রামপ্রসাদ নৃত্তন প্রাত্তন অনেকগ্রালি বন্ধুক, রিভলবার ও পিত্রল সংগ্রহ করেতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই অন্ত শংগ্রহ করিতে বাইয়া রামপ্রসাদকে চুইএকবার থব বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যেও গোয়েন্দার অভাব নাই। কয়েকজন অপরিচিত যুবককে অস্তব্যবসায়ীর দোকানে বার বার আনা-গোনা করিতে দেখিয়া জনৈক টিকটিকির সন্দেহ হয়। একদিন সে ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারে যে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। তথন ইহাদিগকে ধরিবার জন্য সে এক ফন্টা ঠিক করে। লোকে বেমন টোপ ফেলিয়া মাছ শীকার করে এই টিকটিকিটিও তেমনি ইহাদের জন্য এক টোপ ফেলিল। সে বলিল যে, সে ইহাদিগকে কয়েকটা ভাল বন্দুক সংগ্রহ করিয়া দিবে। রামপ্রসাদ ও তাহার সন্দিগণ সবল বিশ্বাদে ইহার অন্ধ্রমন করিলেন। টিকটিকিটি ইহানিগকে যেখানে লইয়া গেল সেটি একটি পুলিশ ইনসপেক্টরের বাড়ী। ভাগ্যক্রমে ইনসপেক্টরসাহেব তথন গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। টিকটিকিটি ইহাদিগকে বাজিবে বসাইয়া বাৰিয়া ভিতরে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। ছারে একজন পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল। তাহার পুলিশের সাজ দেখিয়া রামপ্রসাদের সন্দেহ হইল। ছই একটি কথা জিজ্ঞাসা করাতেই রামপ্রসাদ ৰ্ঝিয়া ফেলিলেন ষে তাহারা সাধ করিয়া পুলিশের জালে পড়িয়াছেন। বন্ধবর তখনও ভিতর হইতে ফিরিয়া আসেন নাই, এই অবসরে রাম-প্রসাদ তাহার দলবল লইয়া সরিয়া পড়িলেন। তাগো দেশীয় রাজ্যের গোয়েশা তেমন ৰুদ্ধিমান নহে, তাই রামপ্রসাদ ও তাহার সন্দিগণ সে ৰাত্ৰায় বাঁচিয়া গেলেন।

আর একবারের কথা। সেবার ইহাদের অবস্থা আরও সদীন হইরা উঠিয়াছিল। রামপ্রসাদের অসীম সাহস, অপরিসীম তাহার কর্তব্যদিষ্ঠা। সংবাদ পাওয়া গেল বে, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ স্থপারিনটেওেট একটি রাইকেল বিক্রম করিবেন। সাহবে ভর করিয়া রামপ্রসাদ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহা ক্রয় করিবার ইচ্চা প্রকাশ করিলেন। षा छिछ स्रा तिन दिए एक मारहरात मानह रहेन ; किन विनात त्य, স্থানায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট হইতে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট লইয়া আইদ যে, তিনি তোমাদিগকে জ্বানেন। রামপ্রসাদ এইবার এক অসম সাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলেন। নিজেই উক্তরূপ একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া, নিজের হাতেই তাহাতে দারোগার নাম স্বাক্ষর করিয়া প্রদিন রামপ্রসাদ ভদুলোকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকের সন্দেহ কমিল না, তিনি বলিলেন থানায় জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি তাহাদের নিকট রাইফেল বিক্রয় করিবেন না। তিনি আরও বলিলেন যে, রামপ্রসাদকে তাহাদের দঙ্গে থানায় যাইতে হইনে। এইবার রামপ্রসাদ প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যে উপস্থিত-বুদ্ধি তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক বিপদের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে. সেই উপস্থিতবৃদ্ধির ফলেই তিনি এ যাত্রাও রক্ষা পাইয়া গেলেন। মুহূর্ত মাত্র ইতন্তত না করিয়া রামপ্রসাদ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—যেন তিনি আপনাকে কতই অপমানিত জ্ঞান করিয়াছেন—"আপনি যদি আমাকে বিশ্বাসই না করতে পারেন, তাহলে আপনার দক্ষে আমি কোন প্রকার সম্বন্ধ রাথতে চাই নে "তারপর আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি সঙ্গিণকে শইয়া বাহির হইয়া পডিলেন।

সেই দিন অপরাহেই তাহারা ঠিক করিলেন ষে, অতঃপর° আর গোয়ালিয়র রাজ্যে থাকা নিরাপদ নহে। ষে কয়টি অস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে তাহা লইয়াই শাহজাহানপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

শ্বতন্ত্র সভাকে বিশ্বত হইয়া ব্যষ্টিকে একান্তভাবে সমূহের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়াই সংঘজীবনের গোড়ার কথা। কোনও সংঘবিশেষের সন্ত্য যথন এই মূলনীতিটিকে ভূলিয়া সংঘকে আত্মপ্রাধান্তলাভের

রামপ্রসাদ ৩৭

সোপানবিশেষ বলিয়া মনে করে তথন তাহার নিজেরই কেবল নৈতিক অবনতি সংঘটিত হয় না, সংঘেরও বিপদ উপস্থিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধ আকাজ্জা অনেক সময়েই বিপ্লব আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে।

রামপ্রদাদের বিপ্রবদলেও এই পাপ প্রবেশ করিয়াছিল। মৈনপুরা নগরস্থ জনৈক সদস্য অল্পদিন বিপ্লবদলে থাকিয়াই 'নেত্তরোগে' আক্রান্ত হয়! মূল দলের মধ্যে থাকিয়া গেলে অবিদম্বাদিত নেতা হওয়া যায় না। এই জন্ম ঐ সদস্যটি স্বয়ং একটি স্বতম্ত্র দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হয় i অল্পসময়ের মধ্যে তাহার কয়েকটি সহচর ও অন্ত্রশস্ত্রও জুটিয়া গেল। রামপ্রসাদের দলে থাকিতে ডাকাতি করিবার স্থবিধা হয় নাই, ভাই মতন্ত্র দলের নেতা হইয়া এই সদস্যটি ডাকাতি করিবার সম্বন্ধ করিতে খাকে। অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া মাত্র্যকে যাচাই করিয়া না লইতে পারিলে তাহাকে বিপ্লবদলের কোন প্রয়োজনীয় কার্যের ভার দেওয়া व्यथवा (कान ७ ८ नाशनीय विषयात महान अनान कत्रा निवाशन नट्ट । यसः-নিবাচিত এই নূতন নেতাটি এই সম্বন্ধে কোনই সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ফলে কয়েকটি নিতান্ত কাঁচা লোক তাহার मरम প্রবেশ করিয়া সমন্ত গুপ্ত তথাই জানিয়া লইয়াছিল। ই**शा**मिরই একজন সদস্তকে ডাকিয়া একদিন বলা হইল যে, তাহারই এক ধনী **পাত্মীরের গুতু** ডাকাতি করা হইবে: সদস্যটি রাজী হইল না দেখিয়া তাহাকে, মারিয়া ফেলিবার ভয় প্রদর্শন করা হইল। এই নৃতন সদস্যটি এত-কিছুর জন্ম প্রস্তুত ছিল না, তাই নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম সে পরদিনই পুলিশে যাইয়া সমস্ত সংবাদ বলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ধরপাকড় শুফ হইয়া গেল। তদস্তস্তে পুলিশ রামপ্রসাদ প্রভৃতিরও শ্বান পাইল। একজনের অবিমুক্তকারিতার ফলে দলকে-দল বিপন্ন হ ইয়া পড়িল। একে একে সকলের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল। ইহাই 'মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত।

পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার জন্ম রামপ্রসাদ তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে ফেরার হইয়া পড়িলেন। রামপ্রসাদ বিপ্লব আন্দোলনকে জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাই ফেরার হইয়াও তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন না। সেবার দিল্লীতে কংগ্রেস হইবে। শ্বির হইল কংগ্রেসে যাইয়া বাজেয়াপ্ত পুস্তকগুলির অবশিষ্ট কংখক সংখ্যা বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। রামপ্রসাদ শাহজাহানপুর দেবা-সমিতির অ্যামুল্যান্স বিভাগের দেবক হইয়া দিল্লীতে আদিকেন। সেবকদিগের দর্বত্র অবাধগতি, তাই এই কার্য করিতে করিতে তাহার পুস্তক বিক্রয়েরও यरबष्टे स्विधा रहेन। वास्त्राश भूखक कः श्रिम-मध्य विक्वी व रहेर वह, পুলিশের নিকট এ সংবাদ অবিদিত রহিল না। এই স্থযোগে যদি বিপ্লব-বাদীদিগকে গ্রেপ্তার করা যায়, এই ভরসায় পুলিশ কংগ্রেস-মণ্ডপ ঘেরাও করিয়া ফেলিল। রামপ্রসাদ দেখিলেন মহাবিপদ। কিন্তু বিপদে বদ্ধি-ত্রংশ হওয়া রামপ্রসাদের কৃষ্টিতে লেখা ছিল না। তাড়াতাড়ি অবিক্রিত পুস্তকগুলি দংগ্রহ করিয়া ওভারকোটের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তারপর সেটি কাঁধে ফেলিয়া এ্যামূলেন্স খাটটি হাতে লইয়া সতর্ক পুলিশ প্রহরীর সম্মুখ দিয়া তিনি সটান বাহির হইয়া পড়িলেন। পুলিশ তাহাকে চিনিতে পারিল না, বাধাও দিলনা। পরে সমন্ত কংগ্রেদ-মত্তপ তর তর করিয়া খুঁজিয়াও একখানি বাজেয়াপ্ত পুত্তক পাওয়া গেল না। পুলিশকে খ্লানমূধে ফিরিয়া ষাইতে হইল।

আর এক দিনের কথা। কেরার আসামীর বিপদের সীমা নাই। রাজার আদেশে মাথাগুলির যাহাদের একটি মূল্য নির্দিষ্ট হইরা গিরাছে ভাহারা কোথাও নিংশছচিত্তে হুই দিন একাদিক্রমে বাস করিতে পারে

না। শাহদাহানপুরে ফিবিয়া আসিয়া রামপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন যে, रमशास जाँशास्त्र खीवन निवासन नरह। जांहे रमशास हहेरिक **धारा**व পালাইয়া নিকটবতী একটি ছোট সহরে ক্ষুত্র একথানি বাড়ী ভাডা শইরা কিছুদিন বাস করিবার সঙ্কল করিলেন। পুলিশ হুইএক দিনের মধ্যেই জানিতে পারিল যে, পলাতক আসামীগণ ঐ সহরে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। বামপ্রসাদও সংবাদ পাইলেন যে, ভাহাদের কুদ্র বাড়ীথানার উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িয়াছে। স্থতরাং আবাব পালাইতে হইবে। এক অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া দক্ষিণ সহ নিরুদ্দেশ পথের যাত্রীসব আবার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। গভীর অন্ধকাব ধরাতল ছাইয়া ফেলিয়াছে। রাজ্পথ জনশ্যু। রামপ্রদাদ তাহার সঙ্গিণ সহ ত্রিৎপদে সহর পরিত্যাগ করিয়া ঘাইতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিয়া উঠিল, "কে যায়? দাঁড়াও"। তাঁগার: দাঁড়াইলেন না, যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিতে লাগিলেন। আবার नम रहेन, "माँछाछ, नहेरन खनि कत्रव।" आत शनायन कत्रिवात रहें। করা রথা মনে করিয়া রামপ্রসাদ দাঁড়াইলেন। যে ডাকিতেছিল দে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইস। তাহারই হস্তত্তিত শুগুনের আলোকে द्रामश्रमान प्रविद्यान (४, व्याः नाद्याना मार्ट्यः। नाद्याना किछ्वामा ক্রিল, "তোমরা কে? কোথায় যাচ্ছ?" রামপ্রসাদ দেখিলেন দারোগা একা, প্রয়োজন হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া আত্মরক্ষা করাও কঠিন হইবে না। কিন্তু বিনা বক্তপাতে যদি আত্মবন্ধা হয় তাহা হইলে রক্তপাত করিয়া লাভ কি ? তাই বলিলেন, "আমরা ছাত্র, ষ্টেশনে যাচ্ছি।" "কোথায় যাবে?" দারোগা জিজ্ঞাসা করিল। রাম-প্রসাদ উত্তর করিলেন, "লক্ষো"। দারোগা লঠন উঁচু করিয়া ছই अकरात (मिन, जाद्रभद्र विनन, "द्राद्ध कारना निष्य हना छिहिए।

ভূল হয়ে গেছে, কিছু মনে করো না।" রামপ্রসাদ ও তাহার সন্ধিগণ অনেক-কিছুই মনে করিতেছিলেন, বিশেষ করিয়া দারোগার মূর্থতার কথা। কিন্তু লম্বা সেলাম ঠুকিয়া মুখে বলিলেন, "সে কি কথঃ! আপনি আপনার কওঁব্য করেছেন, তাতে মনে করবার আরু কি ধাছে?"

দারোগা চলিয়া গেল! রামপ্রসাদও অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ক্ষণ-কাল পরেই মুবলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। জামুয়ারী মান, উত্তর-ভারতের হাড়ভাঙা শীত। তাহার উপর বরফের মত ঠাণ্ডা রষ্টির জল গাযে আসিয়া পড়িতেছে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পথের ধারে একধানি ক্ষুদ্র আটচালায় আসিয়া সকলে আশ্রয় লইলেন। পাখী বা জানোয়ার আসিয়া যাহাতে ফ্লল নষ্ট করিতে না পারে তাহাই দেখিবার জন্ম কোন ক্লফ বোধ হয় মাঠের মধ্যে আটচালাখানি বাঁধিয়া রাখিয়া-ছিল। সে জীর্ণ আটচালা বৃষ্টির জল রোধ করিতে পারে না। তাহারই নীচে ভিজিয়া ভিজিয়া বড় কটে তাহাদের রাত্রি কাটিয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে রামপ্রসাদ সন্ধিগণকে লইয়া শাহজাহ।নপুরে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর বড় বন্দুকগুলি, মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া সেই রাত্রিতেই দলবল সহ এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সাখী তাহার তিন জন।

(8)

সংসারে বিপ্লববাদীকে কতই না তৃঃখত্দশা সম্ব করিয়া বাঁচিরা থাকিতে হয়। ইংরাজের কারাগার-দ্বার তাহার জন্ম তো চিরদিনই মুক্ত হইয়া রহিয়াছে; দারিস্রোর বন্ত্রণা, প্রিয়ণ্ডনের গঞ্চনা, সর্বোপরি নৈরাক্তের তীত্র দংশন তাহার অন্তরপ্রদেশকে প্রতিনিয়তই ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করিয়া তোলে। কিন্তু এ সকল সম্ভ করা যায় যদি त्रामधनार ४১

শহক্ষিগণের প্রাণটালা ভালবাসা ও একাস্ত বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া যায়। রামপ্রসাদ এতদিন সব সহিয়াও সহক্ষীদিগের বিশ্বাস ও ভালবাসাকে সমল করিয়া বাঁচিয়াছিলেন: আজ অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাসে শেই ব্রুগণও তাহাকে ছাড়িয়া গেল। কেবল তাহাই নহে, ইহাদের নিকট তিনি যে ব্যবহার পাইলেন তাহাতে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল।

কিছুদিন পূর্বে সামান্ত একটি ঘটনা লইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত একটু
মতান্তর হইয়াছিল। অনেকক্ষণ বাদান্তনাদের পর আপোষে মীমাংসাও
হইয়া গিয়াছিল। রামপ্রসাদ মনে করিতেছিলেন সমস্তই মিটিয়া
গিয়াছে। কিন্তু বন্ধুটি তাহার সে কলহের কথা ভূলিতে পারে নাই, বরং
অন্ত হইটি সন্ধার মনেও রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ বিবের সঞ্চার
করিয়া তুলিয়াছিল। আজ প্রয়াগে আদিয়া উহা অপ্রত্যাশিতরূপে
আজ্মপ্রকাশ করিল।

রামপ্রদাদ দলিগণ সহ ধর্মশালায় কাসা লইয়াছিলেন। সেদিন কথায় কথার তাহার বন্ধুটি বলিয়া উঠিল, "আমাদের মধ্যে একজন অতি ত্বলৈচিত্ত লোক। দলের মঙ্গলের জন্ত তাকে মেরে ফেলতে হবে।" রামপ্রসাদ ইহাতে আপত্তি করিলেন। হত্যাই ধদি করিতে হয় তাহা হইলে একজন সঙ্গীকে হত্যা করিবে কেন? আমরা বিপ্লবী, বাহারা আমাদিগকে শিয়াল-কুকুরের মত তাড়াইয়া ফিরিতেছে, হত্যা করিতে হইলৈ তাহাদেরই একজনকে হত্যা করিব। এই প্রস্তাব সঙ্গীদের মনঃপুত হইল না। তাহারা রামপ্রসাদের উপর অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সমন্তদিন নানাস্থানে ঘ্রিয়া সন্ধ্যার প্রাকৃকালে চার বন্ধু গঙ্গাতীরে গিরা উপবেশন করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তথন সবেমাত্র নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। রামপ্রসাদের ভাবপ্রবণ হৃদর ভগবানের প্রতি ভক্তিতে গলিয়া

গেল। নয়ন মৃদিয়া তিনি উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গী তিনজন পাশে বসিয়া তাহার গতিবিধি নিরীকণ করিতেছিল।

গ্ঠাৎ খট করিয়া পিন্তলের বোড়া টিপিবার শব্দ হইল, তারপর গুড়ুম শব্দে সমস্ত গঙ্গাতীর প্রতিধানিত হইয়া উঠিল। রামপ্রসাদ স্পষ্ট অমভব করিলেন তাহার কানের পাশ দিয়া শাঁ করিয়া একটি গুলি চলিয়া গেল। চোথ মেলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন যে, তাহার একজন দলী তাহারই দিকে পিন্তল লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয়বার গুলি ছডিবার চেরা করিতেছে। ভাল করিয়া সমস্ত অবস্থা বৃঝিয়া উঠিবার পূর্বেই দিতীয়বারও গুলি চলিল। এবারও লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। রামপ্রসাদ তখন কটাদেশ হইতে স্বীয় পিন্তল টানিয়া বাহির করিলেন, কিন্তু খাপ হইতে উহা খুলিবার পূবে<sup>'</sup>ই তৃতীয়বার গুলি চলিল। যাহা হউক গোর**খপু**রে মুত্য তাঁহার জ্বন্য অনেক মোহনীয় মৃতিতে অপেক্ষা করিতেছিল। তৃতীয় গুলিও তাঁহাকে স্পর্ণ করিতে সমর্থ হইল না। বার বার তিনবার লক্ষ্য বার্থ হইতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গা আর চতুর্থবার গুলি করিবার ভরসা পাইল না। রামপ্রসাদেরও চক্ষ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া-ছিল। তাঁহার সে ভয়ন্বর মৃতির দিকে চাহিয়া, বিশেষ করিয়া তাঁহার অব্যর্থলক্ষ্য হাতে পিন্তল দেখিয়া তাহার সঙ্গিণ ভীত হইগ। রামপ্রসাদ গুলি করিবার পূর্বেই ত্রবিৎপদে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রামপ্রসাদের আর গুলি ছোড়া হইল না। মাথার ভিতরে তথন ভাহার আগুন জলিতেছিল। হায়রে! শেষে পরম বন্ধুও এমন করিয়া বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইবে। রামপ্রসাদ ছই চক্ষে আন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল আর কিসের আশায় সংসারে বাঁচিয়া থাকিবে। বাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জীবনের সমস্ত স্থধ-সজ্ঞাগের द्रांगळात्रांप 80

মৃদে কুঠারাঘাত করিয়া পথে বাহির হইরা পড়িয়াছি তাহারাও বদি শেষে এমন করিয়া দরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে কি আশ্রয় করিয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকিব ? না, এ সংসার বাঁচিয়া থাকিবার জায়গা নহে, আমি সম্যাসী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিব।

পরমূহুর্তেই আবার তাহার মনে হইল—না, এই ভয়দ্বর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে হইবে। যাহারা বন্ধুর ললাট লক্ষ্য করিয়া
অবিচলিত্তিরে বন্ধুক ছুড়িতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কাজ্ব সংসারে
কিছুই নাই। তাহারা সমাজের শক্র, তাহারা দেশের শক্র, তাহারা.
সমস্ত মানবতার শক্র। তাহাদের নিধন সাধন করিয়া ধরণীর ভারমোচন করিতে হইবে।

মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া রামপ্রসাদ শাহজাহানপুরে জননীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। মনে তাঁহার শান্তি নাই, আহার-নিজা ছাড়িয়া দিবানিশি তিনি উদ্ভ্রাস্ত চিত্তে গৃহকোণে পড়িয়া থাকিতেন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মায়ের চক্ষ্ সজল হইয়া উঠিত—জীবনের সঙ্কল্ল যাহার এমন মহান, তাহার জীবন কিনা এমনভাবৈ ব্যর্থ হইল্লা যাইবে!

একদিন রামপ্রসাদ আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া সমস্ত কথা মায়ের চরণে নিবেদন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া মেহকরুণ কঠে মা বলিলেন, "স্থদয়ে এমন প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে তুমি দেশের কাজ করতে পারবে না, রামপ্রসাদ। পরাধীন দেশে দেশসেবা করতে যেয়ে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিশাস্থাতকতা পুরস্কার পেয়েছ—দে ত নিতান্তই স্থাভাবিক। তাতে এমন করে মুসড়ে পড়লে চলবে কেন ? নৈরাশ্য সম্থ করার শক্তি যদি না থাকে তবে বিপ্রবের পথে চলা তোমার চলবে না।"

রামপ্রসাদ আবেগকম্পিতকঠে উত্তর করিলেন, "আমি এর প্রতি-হিংসা না নিয়ে ছাড়ব না, মা। আমি বিশাস্থাতকদের হত্যা না ক'রে নিশ্চিম্ভ হ্বনা। জননী স্থেহমিশ্রিত ভর্ৎ সনার শ্বরে বলিলেন, "না, রামপ্রসাদ। দেশের কাঞ্চ করতে চাও তো ভোমাকে এ বিশ্বেষ ছাড়তে হবে। দেশে তুমি একটি বিপ্লব ঘটাতে বাচ্ছ, তাতে এর চাইতেও অনেক বড় বিশ্বাস্থাতকের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া করতে হবে। তুমি প্রতিজ্ঞা কর বে, আজ থেকে আর তুমি ওদের অমঙ্গল চিন্তা করবে না।"

রামপ্রসাদ বলিলেন, "আমি যে পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি, মা, ওদের হত্যা না করে আমি নিশ্চিস্ত হব না।"

মা বলিলেন, "নে প্রতিজ্ঞা তোমাকে উন্টাতে হবে। আমি মাতৃ-ঋণের বদলে তোমার কাছে এইটুকু চাচ্ছি। দিবে না ?"

রামপ্রসাদ আর না বলিতে পারিলেন না। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমার কথা আমি ঠেলতে পারব না, মা। তবে আমায় আশীবাদ কর, আমি যেন এ প্রতিজ্ঞা রাখতে সমর্থ হই!"

জননীর ছই চক্ষ্ স্নেংবাপে সজল হইয়া উঠিল। মাতৃহ্বদেরর গভীরতম প্রদেশ স্ইতে সেদিন যে সক্রুণ প্রার্থনা উঠিয়াছিল তাহা বিধাতার আসন না টলাইয়া নিবৃত্ত হয় নাই। রামপ্রসাদ পরদিন জাগিয়া উঠিয়া বৃঝিতে পারিলেন মায়ের আশীবাদ সকল হইয়াছে, তিনি হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছেন।

( a )

মায়ের আদেশেই অতঃপর রামপ্রসাদ গোয়ালিয়র রাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে চলিয়া গেলেন। ফেরার আসামী তিনি, সহরে বাস করিবার জো নাই । তাই সহর হইতে অনেক দূরে এক অতি কৃত্র গ্রামে গাইয়া ক্ষিকার্য আরম্ভ করিলেন।

সে কি ছ:খের দিন । গোরালিররের উবর ভূমিতে সোনা কলাইতে হইলে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। রাম-

द्राभव्यमान 5 €

প্রসাদকে রৌদ্রবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া দিনের পর দিন মাঠে কাজ করিতে হইত। কোনও প্রকারে দিন গুজরান তো করিতে হইবে। ছই একজন সহকর্মী তথন পর্যন্ত রামপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়া-ছিল। নিজের পেটে পুরিবার মত কিছু থাকুক আর না থাকুক, ইহাদিগকৈ ছই বেলা ছই মুঠা খাবার ও পরিধানের বন্ত দিতে হইবে; রামপ্রসাদ নিজের যাহা-কিছু ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া ইহাদিগকে ও আপনাকে কোন প্রকারে বাঁচাইয়া গাখিতে লাগিলেন। রৌদ্রস্টিতে দিবানিশি অক্লান্ত কায়িক পরিশ্রম করিয়া শরীর তাহার ভাঙ্গ্রিয়া পড়িন, বর্ণ কালো হইয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিলে কেহ তাহাকে চিনিয়া উঠিতে প্রবিত্ত না।

বিপদের উপর বিপদ! মার কাছে যাহা কিছু ছিল এতদিন তিনি তাহা নিঃশেষ করিয়াছিলেন, এইবার পিতার ষধাসর্বপ্রের উপর টান পড়িল। যুক্ত-প্রদেশের আইন অসুসারে পিতা বর্তমানেই পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হয়। ফেরার আসামী রামপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া সরকার তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার নোটিশ দিলেন। গতিক ভাল নয় দেখিয়া পিতা সমস্ত সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া গোয়ালিয়র চলিয়া গেলেন। যাহা কিছু অর্থ হাতে আসিয়াছিল, ছইটি কন্যার বিবাহ দিতেই তাহা সব ক্রাইযা গেল: সহায়হীন রামপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন যে, তাহারই অপরাধে পিতা তাহার পথের ভিধারী হইলেন।

কৃষিকার্য করিরা আর ধরচ চলে না দেখিয়া রামপ্রসাদ একবার ব্যবসায় করিবার সংকল্প করিলেন। বাল্যে তাঁহার এক বাঙালী বন্ধু ছিল, নাম স্থালকুমার সেন। এই বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয়েই তিনি ধ্মপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কিছু দিন পরেই এই বন্ধুটির মৃত্যু হয়। ইহারই শ্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রামপ্রসাদ বাংলাভাষা শিধিয়াছিলেন। আজ হুদিনে রামপ্রসাদবাংলা পুন্তক হিলীতে অম্বাদ করিয়া আপনার আয় বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইলেন। রামপ্রাদকে মধ্যাহে মাঠে পশু চরাইতে হইত। অনেক সময়েই কেবল বসিয়া থাকা ছাড়া অন্ত কোনপ্রকার কাজ থাকিত না। এই নিশুক কর্মহীন মধ্যাহুগুলিকে তিনি প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইবার চেটা পাইলেন। সঙ্গে কাগজ পেলিল থাকিত। কংনও বা গাছের ছায়ায় বসিয়া, কথনও বা কোন সাধুর আশ্রমে বসিয়া "নিহিলিট রহস্ত" নামক বাংলা পুন্তকের অম্বাদ করিতেন। অম্বাদ সমাপ্ত হইলে "ম্বশীল সিরিজ্ব" নাম দিয়া ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। কিছুদিন পর রামপ্রসাদ আরও একখানি পুন্তক লিখিয়া ছাপাইলেন। পুন্তক প্রকাশিত হইল বটে কিন্তু বাজারে কাটিভ হইল না। বরং এই চেটায় তাহার পাঁচশত টাকা ক্ষতি হইল। দারিন্তা ঘুচাইতে গিয়া রামপ্রসাদ দারিন্তা বৃদ্ধি করিলেন।

কিন্ধ ছ:খের দিনেরও অবসান হয়। রামপ্রসাদেরও ছ:খের দিনের অবসান হইল। বৃদ্ধশৈবে রাজকীয় ঘোষণা ছারা সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদীর মৃক্তি দান করা হইল। বৃক্ত-প্রদেশের সরকারও রামপ্রসাদের নামের মকদ্মা তৃলিয়া লইলেন। বহুদিন পর আবার তিনি আধীন ভাবে শাহজাহানপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

( 6 )

রামপ্রসাদ মৃক্তি পাইলেন বটে কিছ পুলিশ তাহার সম্ব ছাড়িল না।
বৃটিশ ভারতে পুলিশের কুপাদৃষ্টি একবার বাহার উপর পড়িরাছে তাহার
শার ইহাদের সম্বেহ বনোবোগ হইতে মৃক্তি পাইবার কোনই সভাবনা
নাই। আইনের চক্ষে নির্দোধ বলিরা প্রতিপন্ন হইলেও টিকটিকিদের

চক্ষে চিরদিন তাহাকে দোষী হইয়া থাকিতে হইবে, সম্রাটের কর্ঞণা কণায় সিঞ্চিত হইবেলও পুলিশ প্রহরীর অগ্নিবর্ধ জ্ঞলন্ত দৃষ্টি নিশিদিন তাহাকে জালাইয়া মারিবার জন্ত পশ্চাদম্পরণ করিতে বিরত হইবে না । বাধীন জাবনের আনন্দ আখাদন হইতে চিরদিন তাহাকে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইবে । কি সে গ্রিষহ যন্ত্রণা! নিশিদিন পুলিশ প্রহরা ছায়ার মত যাহার অন্ত্রপরণ করিয়া ফিরিতেছে সে জাবনে সোয়ান্তি পাইবে কমন করিয়া? সকলের সঙ্গে অবাধভাবে চলাফেরা করিবার তাহার উপায় নাই, প্রোণ খুলিয়া গুটি কথা বলিবারও তাহার সাধ্য নাই, কেলনে অন্ত্রপরণকারী গুপ্তচর কি কদর্থ করিয়া প্রভুদের কানে তাহা পহছাইয়া দিবে।

শাহজাহানপুরে পুলিশের গুপ্তচর রামপ্রসাদের তথাকথিত মৃক্ত জীবনকে দিনের পর দিন হবিষহ করিয়া তুলিতে লাগিল। কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে সাহস করিত না, বন্ধুগণও ভয়ে মৃখ ফিরাইয়া লইত, পাছে তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিলে তাহারাও পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া রামপ্রসাদের সন্দীহীন জীবন ক্রমেই তাহার নিকট জসহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বিপদের উপর বিপদ। দারিস্র ক্রমেই তাহাকে অনাহারের সীমারেখার দিকে টানিয়া আনিতেছিল। কিন্তু উপায় কি ? পুলিশের
খাতায় ঘাহার নাম লিখা রহিয়াছে তাহাকে কাচ্চ দিবে কে ? যাধীনতার
একনির্চ পুজারী রামপ্রসাদ কাহারও নিকট নিজ জীবনধারণের জন্ত অর্থশাহায়্য প্রার্থনা করিতে লজ্জিত ও সংকুচিত হইতেন। এমন কি পিতার
নিকট হইতে অর্থ-সাহায়্য লইতেও তিনি স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার
কেবলই মনে হইত যে, আমারই জন্ত পিতার আমার সর্বহ গিয়াছে;
আবার কোন মুখে তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিব ? উপায়াতর না

দেশিয়া তিনি বস্ত্রবয়ন কার্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর এক বন্ধুর সহায়তায় তাহার একটি চাকুরীও জুটিয়া গিয়াছিল। দ্বঃসময়ে এইচাকুরীটুকু পাইয়া রামপ্রসাদের অনেক স্থবিধা হইয়াছিল বটে কিন্তু অধিকদিন তিনি চাকুরীজীবনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই সময়ে রামপ্রসাদ কিছুদিন সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।
তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রথম ফল নিহিলিট-রহস্তের অন্থবাদ তেমন
ভাল হয় নাই, বাজারেও তাহার তেমন কাট্তি হয় নাই। কিন্তু এই
পুস্তকথানি লিখিয়া তাহার লিখিবার একটু হাত আসিয়াছিল।
শাহজাহানপুরে ফিরিয়া তিনি 'ক্যথারিণ' নামক আর একথানি পুস্তক
লিখেন। বাজারে এই পুস্তকখানির বেশ একটু আদর হয়। উৎসাহিত
হইয়া রামপ্রসাদ তখন 'ম্বদেশী রক্ব' নামক আর একথানি পুস্তক লিখেন।
শ্রীজরবিন্দের 'যৌগিক সাধন' নামক পুস্তকথানিও তিনি হিন্দীতে অন্থবাদ
করিয়াছিলেন। এতয়তাত সত্য নামে ও ছন্মনামে বিভিন্ন মাসিক ও
সাপ্তাহিক কাগজ্ঞে তাহার নানাবিধ লেখা প্রকাশিত হয়; বস্তুত
পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ স্থলেথক বলিয়াই খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন।

বিপ্লবীর চলিবার পথ নিরাপদ নহে। এ পথে স্থানে স্থানে বেমন কাঁটা আছে তেমন গুপু গর্তেরও অভাব নাই। বিপ্লবীর মুখোশ পরিয়া স্থকীয় স্থার্থ সাধন উদ্দেশ্যে অনেকেই এ পথে আসিয়া থাকে। সাধারণ গুণ্ডাদের সঙ্গে মূলত ইহাদের কোনই পার্থক্য নাই। কেবল পার্থক্য এই বে, সাধারণ পেশাদার গুণ্ডা অপরের অনিষ্ট সাধন করে বটে, ভাব-প্রবণ তরুণবয়স্ক যুরকের সর্বনাশ করে না বা করিতে পারে না। কিস্তু যাহারা বিপ্লবীর মুখোশ পরিয়া আপনাদের স্থার্থসাধন চেষ্টায় ব্রতী হয় ভাহারা অনুন্ত ইত্ভাগ্য যুবকেরই সর্বনাশ সাধন করিয়া খাকে। এই শ্রেণীর ছইএকজন লোক রামপ্রসাদের মত থাটি সচ্চরিত্র বিপ্রবীকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে রাখিয়া আপনাদের স্বার্থ সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সফলকাম হইডে পারে নাই। ইহাদেরই একজন এক বার রামপ্রসাদকে এক দল বিপ্রবীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে সম্মুরোধ করে। রামপ্রসাদ প্রথমে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন কিন্তু শল্পদিনের মধ্যেই এই দলের নেতৃস্থানীয় ছইএকজনের মধ্যে স্বার্থবিরোধ সংঘটিত হয় এবং ইহারই অবশ্রস্তাবী ফলম্বরূপ দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে অনেক নির্দেশ্য তরুণ স্বদেশপ্রেমিকও ছিল। রামপ্রসাদ সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান।

আর এক বারের কথা। একদিন তাহার জনৈক বিপ্লবী বন্ধ আদিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি এমন একজন লোকের সন্ধান পাইয়াছেন যিনি জাল নোট প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহন্ত। অর্থের অভাব মিটাইবার জন্ম রামপ্রসাদ জাল নোট প্রস্তুত করাইতে স্বীকৃত হইলেন। যিনি নোট প্রস্তুত করিবেন তিনি প্রাথমিক ধরচম্বরূপ কিছু অর্থও আদায় করিয়া শইলেন। কিন্তু উক্ত মহাপুরুষের নোট-প্রস্তুতপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া রামপ্রসাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, সে জুয়াচোর ভিন্ন আর কিছুই নহে। মামুষের নিকট হইতে নকল তুলিয়া লইবার অছিলায় বেশী দামের নোট শইয়া সরিয়া পড়াই তাহার ব্যবসায়। এইরূপ কাছে হাত দিয়া প্রবঞ্চিত হইলে পুলিশে যাইবার সাহস কাহারও হয় না, কাব্দেই ইহাদের জুয়াচুরিও ধরা পড়ে না। কিন্তু রামপ্রসাদের তীক্ষ बुक्तित निक्र वह क्वाटातश्वरत्व क्यातृति त्र नाह। धरा পिएता चत्रात्य (न दामञ्जनात्मद्र निक्ठे नमछ कथा धृनिया वत्न। दामञ्जनात्र<del>७</del> তাহাকে ষথেষ্ট তিবস্থার করিয়া ক্রমা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করেন এবং শ্লাটের উপর রিভন্তার ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করান যে, সে ভবিয়তে স্থার এরপ কার্যে অগ্রসর হইবে না।

আর একবার আরেক ভদ্রলোক আসিয়া রামপ্রসাদকে পুনরায় এক বিপ্রবদল সংগঠন করিবার জ্ঞা অন্তরোধ করেন। এই দলের নিয়মকান্থন কেমন হইবে ওাহার এক থসড়া তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিপ্রব দলের প্রত্যেক কর্মীই সমিতির ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। রামপ্রসাদ এই ব্যবস্থার তীত্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন দেশ-সেবা চাকুরী নহে, লাভজনক ব্যবসা তো নহেই। দেশ সেবা ত্যাগ ভিন্ন অপর কোন ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জীবনের যথাসর্বস্থি পণ করিয়া যে বিপ্রবদলে যোগদান করিবে সে সমিতির নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইবে কেমন করিয়া? রামপ্রসাদের এইরপ মনোভাব দেখিয়া উক্ত ভদ্রলোক সরিয়া পড়েন। অতঃপর তাহাকে আর বিপ্রব আন্দোলন সম্পর্কে কোন কাল করিতে দেখা যায় নাই।

এই সমন্ত দেখিয়া শুনিয়া রামপ্রসাদ ক্রমেই সমশ্ত জিনিসটির উপর বীতপ্রাদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকেন। দারিন্ত্রে যন্ত্রণা তো লাগিয়াই আছে তাহার উপর প্রতিনিয়ত দেশ-সেবার নামে এমন মিথ্যা ও ব্যভিচার দেখিয়া তিনি কিছুদিন বিপ্রবসম্পর্কীয় সমস্ত কাল ছাড়িয়া দিয়া অর্থ উপার্জনের দিকে মনঃসংযোগ করেন। চাকুরী করিয়া অর্থাভাব ঘুচাইবার কোনই সন্তাবনা নাই দেখিয়া রামপ্রসাদ ব্যবসায় করিবার সংকল্প করিলেন। বন্ত্রবয়ন কার্য তিনি পূর্বেই কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই ব্যবসায় করিতে যাইয়া বন্ত্রব্যবসায়ের দিকেই তাঁহার মনোযোগ আরুই হইল। রামপ্রসাদ রেশমের বন্ত্রবয়ন কার্য আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাহার বেশ লাভও দেখা দিল, এমন কি, তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেও সমর্থ হইলেন। ছোট ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া বাকী ছিল। রামপ্রসাদ স্বোপার্জিত অর্থে ভাল ঘরে তাহার বিবাহ দিলেন। অবস্থার পরিবর্তনে আত্মীয় বন্ধু-বাদ্ধবের মনো-

রামপ্রসাদ ৫১

ভাবেরও পরিবর্তন দেখা দিল। এমন-কি, ছুইএক স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধও আদিতে লাগিল। রামপ্রদাদ কিন্ত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হুইলেন না। একে তো অর্থাগম সম্বন্ধে তেমন কোন নিশ্চয়তা নাই, তার উপর জীবনের একটা মহান উদ্দেশ্য রহিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় বিবাহ করিয়া জীবনের দায়িত বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

রামপ্রসাদের এইরপ যথন অবস্থা তথন উত্তর-ভারতীয় বিপ্লবদলকে পুনরায় সংগঠন করিবার একটা ঐকান্তিক চেষ্টা আরম্ভ হইল । থাহারা এই সংগঠন-কার্যে ব্রতী ছিলেন তাহারা রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মায়ের এ আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

## ( 9 )

অসহবোগ আন্দোলনের গতিবেগ তথন মন্দীভূত হইয়া আসিযাছে।
দেশ জুড়িয়া একটা অবসাদের ভাব। এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত
আত্মত্যাগ করিয়া যে সংগঠনকে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছিল
সেই সংগঠন একেবারে ভালিয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর এক ইলিতে
আর ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কর্মের তড়িৎপ্রবাহ
খেলিয়া বায় না। পরাজয়ের মানি মাধায় করিয়া একটা যুদ্ধ-ক্রান্ত
ভাতি যেন অথােরে ঘুমাইতেছে। আর কে তাহাকে জাগাইয়া ভূলিবে?
যুদ্ধের দামামা শুনিয়া যে সমন্ত তরুণ প্রাণ উৎসাহে বিভালয় ছাড়িয়া
বৃদ্ধক্রের আসিয়া সমবেত হইয়াছিল তাহারা বৃদ্ধ স্থগিত হওয়ায় আবাের
বিভালয়ৈ ফিরিয়া গিয়াছে। আইন-ব্যবদায়ী বাহারা মাসিক নির্দিন্ত
ভাতার আশায় অসহযােগ করিয়া নেতৃত্ব কার্যে বৃত্তী হইয়াছিলেন
ভাহারা ভাতা বন্ধ হওয়ার সন্দে সন্দে আদালতে ফিরিয়া গিয়াছেন।
বাহারা ইতিপূর্বে সৈল্লাধ্যক হইয়া রুটিশশক্তির বিক্রমে স্বরাহ্বস্ক

পরিচালনা করিতেছিলেন তাহারা কাউন্সিল-এ্যানেম্ব্রির আরাম-কেলারায় যুদ্ধকাস্ত দেহকে বিশ্রাম করাইতেছিলেন। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে থাটি কমিগণও ইভন্তত বিক্রিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের পুরোহিত defeated and humbled হইয়া সবর্মতী আশ্রমে চরকা সম্বলে ব্রহ্মর্য ও অহিংসামন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। দেশ জুড়িয়া জড়তা, আর কে এ জড়তা ভালিয়া জাতিকে জাগাইয়া তুলিবে ?

कर्म क्षेत्र इहेर्ड अर्क अर्क नकनरक है निविश याहरू पिरिश বিপ্লববাদিগণই পুনরায় জাতিকে জাগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকে কোন দিনই তাহার। পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নৈতিক বলের প্রভাবের নিকট পশুবল যে আপনা হইতেই মাথা নোয়াইবে একথা তাহাদের বিধাস হয় নাই, বুটিশিসিংহ হিংসা ছাড়িয়া বেদান্ত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে এই অসম্ভব ব্যাপার সত্য বলিয়া কল্পনা করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কোন দিনই হয় নাই। তথাপি তাহারা মহাত্মা গান্ধীকে নেতৃতে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাভাইয়াছিলেন, এমন-কি অনেকেই আপ্রাণ শক্তিতে অসহযোগ ब्यात्मानातत्र माफरमात्र बचल (ठष्टी कत्रिएडिएमन। ठारारमत्र উष्टिस ছিল যে, একটা নৃতন কর্মপদ্ধতি একটিবার পরীক্ষা করিয়াই দেখা খাক ना एक कि रहा। किन्दु मिरे भदीकां प्रथम कानरे कन रहेन ना তখন তাঁহারা আর দরে দাঁডাইয়া থাকিতে পারিলেন না, কর্মকেত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেশকে পুনরায় দশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাই রামপ্রসাদের আবার ডাক পড়িল।

এবার বিপ্লববাদিশণ এক স্থনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিতে চলিবার সংকর করিলেন। বিপ্লবদলের কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্টিত হইল, প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সভ্যকে বিভিন্ন দায়িত্ব পূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা হইল। যুক্তপ্রদেশের নেতৃত্বভার রামপ্রসাদের উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভ্যগণ ভাহারা কার্যাবলী পরিদর্শন করিতেন এবং সকল প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন।

অনেকেরই ধারণা যে বিপ্লববাদিগণ তর্তমতি যুবকমাত্র। তাহাদের কোন গঠনমূলক প্রতিভা নাই, ক্ষণিক উত্তেজনাবনে যাহা-কিছু একটা করিয়া ফেলা ভিন্ন অপর কোন শক্তিই তাহাদের নাই। কিন্তু বিপ্লবদলের কর্মপদ্ধতি আলোচনা করিলে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে বিপ্লববাদিগণ কেবল যে সুশৃঙ্খল সংঘবদ্ধভাবে কর্ম করিতে পারে তাহাই নহে, ভারতের ভবিশ্রৎ, তথা কর্মপদ্ধতি সহস্কেও তাহাদের বেশ স্কন্সন্ত ধারণা আছে। রামপ্রসাদ এইবার যে দলে প্রবেশ করিলেন তাহা কয়েকজন উগ্রভাবা-পুর ব্রক্মাত্রের সমাবেশ ছিল না, তাহা ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লব স্ষষ্টি করিবার জন্ম নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পদ্ধতির সহিত কর্ম করিতেছিল। স্বশৃঙ্খল ও সশস্ত্র বিপ্লবদারা ভারতে গণতন্ত্রমূলক এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ইহাদের लक्षा। এই রাষ্ট্রে শাসনপ্রণালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ কতৃ ক প্রণীত হইবে না, সমন্ত ভারতের প্রতিনিধিদিগের মত লইয়াই ইহার প্রণয়ন করা হইবে। সর্বপ্রকার অন্তায় উৎপীডন ও অবিচারের উচ্ছেদ দাধন করিয়া দাম্যের ভিত্তির উপরেই এই বৃক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতির মূলনীতি স্থাপন করা হইবে।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া সংগঠিত এক কেন্দ্রীর কার্যকরী সমিতির উপর এই দলের শাসন ও সংগঠন ভার গ্রন্থ ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে না হইলে কেন্দ্রীয় সমিতি কোন কিছু সম্বন্ধেই সিনাস্থ ছবিতে পারিত না এবং কেন্দ্রীয় সমিতি একবার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত

হইলে দলের অপর কাহারও তাহার প্রতিবাদ করিবার 'অধিকার ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কার্যাবলী পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিভিন্ন প্রদেশের কার্যাবলীর সমন্বয় সাগন করাই কেন্দ্রীয় সমিতির মুখ্য কার্য ছিল। এতদ্ভিন্ন ভারতে বিপ্লবপ্রসঙ্গে বহির্ভারতের যাহা কিছু কাজ হইত তাহার সমন্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সমিতির উপরেই গ্রন্ত ছিল।

প্রত্যেক প্রদেশে বিপ্লবকার্য নিয়ন্ত্রিত কবিবার জন্য এক এক প্রাদেশিক কাৰ্যকরা সমিতি ছিল। প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির কম্প্রচেষ্টা নিল-লিখিত পাঁচটি বিভাগে নিয়ন্ত্ৰিত হইত:—(১) লোক সংগ্ৰহ, (২) অৰ্থ শংগ্রহ ও terrorism করা (৩) অস্ত্রশন্ত সংগ্রহ (৪) প্রচার ও (৫) বৈদেশিক সংস্রব। প্রকাশ্র ও গুপ্ত ছাপাধানার সাহায্যে লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিয়া, সাধারণভাবে সভা-সমিতি করিয়া ও কথকতা ও ম্যাজিক লঠন সাহায্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করা হইত। লোক-সংগ্রহের জন্ম প্রত্যেক জিলায় দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন সংগঠন-কর্তা নিযুক্ত করা হইত। সাধারণত লোকের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান হইতেই সমিতির আর্থিক সংকুলান হইত, তবে অর্থাভাব হইলে এবং নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে ডাকাতি করিয়াও অর্থসংগ্রহের বিধান ছিল। **শরকারের দমননীতি চণ্ডরূপ ধারণ করিলে প্রশি-কর্ম চারীদিগকে হত্যা** করিয়া সরকারকে ভীতি প্রদর্শন ও দেশবাসীর মনে বিশ্বাস জন্মাইবারও চেষ্টা করা হইত। সমিতির প্রত্যেক সভাকেই অন্ত্রশিক্ষা দেওয়া হইত এবং প্রত্যেককেই যাহাতে অন্তর্শন্তে স্থসজ্জিত করা বাম তাহার জন্মও চেষ্টা হইত। তবে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির সভ্য অথবা জিলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠন-কর্তার অমুমতি ভিন্ন কেহই অন্ত নিজের সঙ্গে রাখিতে পারিত না অথবা ব্যবহার করিতে পাইত না।

विराग अनमान ना शहरा वदः अस्तक भदीकां प्रखीर ना शहरा

কাহাকেও জিলার সংগঠন-কর্তা নিষ্ক্ত করা হইত না। জিলার ভার-প্রাপ্ত কর্ম দৈবকের নিজ এলাকান্থিত সর্বপ্রকার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিপ্ত থাকিতে হইত, যাহাতে তিনি বিভিন্নপ্রকার লোকের সংস্রবে আসিতে পারেন এবং দলের জন্ম উপস্কু সভ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। এই সমন্ত কর্ম চারিগণ যথাসম্ভব পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিতেন না এবং তাহারা যে সমন্ত সভ্য সংগ্রহ করিতেন যথাসম্ভব তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক রাখিবার চেষ্টা করা হইত। কোন সভাই উর্ধ তন কর্ম চারীকে না জানাইয়া নিজ নিজ কেন্দ্র পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না।

এই দল প্রকাশ ও গুপু উভয় উপায়েই বিপ্রববাদ প্রচাবের চেষ্টা করিত। প্রকাশ্যভাবে এই সমিতির সভাগণ ক্লাব, লাইবেরী, সেবা-সমিতি, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি জনহিতকর অমুষ্ঠান স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া অধিকসংখ্যক যুবকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সেই জন্মই এইরুপ নিয়ম করা হইয়াছিল। কুলী-মজুরদের সংগঠনকার্যে যোগদান করা ইহাদের অবশুকর্তব্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কেননা বিপ্লব আরম্ভ হইলে কার্থানার শ্রমিক ও কুলীদের নিকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সম্ভব হইলে দেশী ভাষায় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া এবং নানা প্রকার ক্ষুত্র কুত্র পুস্তক লিখিয়া গণ তন্ত্রমূলক যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা ইহাদের অপর এক অত্যাবশ্রকীয় কর্ম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। গুপ্তভাবে করিবার জ্বন্ত ইহাদের নানাপ্রকার কর্মতালিকা নির্দিষ্ট ছিল। গুপ্ত প্রেস স্থাপন করিয়া প্রকাশ্যভারে যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব নহে, তাহা ছাপাইবার বন্দোবন্ত করা এবং তাহাদের প্রচার করা এক অতি প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। উপযুক্ত লোককে বিদেশে পাঠাইয়া যুদ্ধবিত্যা এবং অস্ত্রশন্ত্র প্রস্তুত করা শিক্ষা করাইবারও যথাসম্ভব চেষ্টা হইত। সমিতির সভ্যগণ যাহাতে ইউ-নিভারসিটা কোর এবং সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিত্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্মও সভ্যদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করা হইত। এভম্ভিক্ন কংগ্রেসের অর্থ ও প্রতিপত্তি যাহাতে বিপ্লবকার্যের জন্ম ব্যবহার করা যায় এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মীদিগকে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিবার জন্ম সাহায্য করা হইত।

সভ্য সম্বন্ধেও খুব কড়াকড়ি নিয়নের ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত গুণ না ধাকিলে কেবল সংখ্যাবুদ্ধির জন্ম কাহাকেও গুপ্ত-স্মিতিতে গ্রহণ করা হইত না। স্মিতির নিয়ম পালন কবিতে কোন প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সে সভ্যকে মারিয়া ফেলিবার বিধান ছিল। তবে প্রাদেশিক কার্যকরী স্মিতির অন্নমতি ভিন্ন কোন সভ্যকেই দণ্ড দেওয়া হইত না।

প্রত্যেক জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম চারীকে নিম্নলিখিত বারটি বিষয় সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত।

- (১) জিলায় কতজন সহযোগী আছে, তাহাদের প্রকৃত রাজনৈতিক মত কি ? বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি তাহাদের মনোভাব কিরূপ।
- (২) জিলার লোক সংখ্যা কত? জিলায় কতটি গ্রাম আছে? প্রত্যেক গ্রামের লোক:সংখ্যা কত? প্রত্যেক গ্রামে কোন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে? গ্রামের ধনী লোকদের বিবরণ। পথ, রেলপথ, ষ্টেশন, নদী, রেলওয়ে সেতু, সাধারণ সেতু ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবন্থিতি ও সংখ্যা নিদেশ করিয়া প্রত্যেক গ্রামের এক একটি মানচিত্ত, স্পন্ধিত করিতে হইবে।
  - (৩) প্রত্যেক থানায় কতজন কনেইবল আছে? তাহাদের মধ্যে

কতন্ধন সমস্ত্র ও কতন্ধন সাধারণ ? প্রত্যেক থানায় কি পরিমাণ অন্তর্গন্ত আছে এবং তাহা কোথায় রাথা হয় ?

- (৪) জিলায় কোনও সৈন্তদল আছে কি না? থাকিলে সৈত্যসংখ্যা কত? তাহাদের মধ্যে কতজন ভারতবাদী ও কতজন থেতাক? তাহাদের নিকট কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং তাহা কোথায় রাখা হয় ? ভারতীয় দৈত্যদের পৈত্রিক আবাসভূমি কোথায়?
  - (৫) পুলিশের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের নাম ও ঠিকানা।
- (৬) গ্রামবাদীদের কাহার কাহার নিকট অস্ত্রশন্ত আছে? সেই সমস্ত অস্ত্রের বর্ণনা। জিলার কোনও স্থানে অস্ত্রশন্তের দোকান আছে কিনা? থাকিলে এ সমস্ত দোকান সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।
- (৭) জিলায় কতটি জনহিতকর সভাসমিতি আছে? উহাদের প্রত্যেকের সভাসংখ্যা কত? ঐ সমস্ত সভা-সমিতির প্রধান প্রধান কম কঠাদিনের নাম। তাহাদের রাজনৈতিক মনোভাব কিরূপ ?
- (৮) জিলায় স্কুল-কলেজের সংখ্যা কত? তাহাদের প্রত্যেকের ছাত্রসংখ্যাই বা কত? বিভালয় বলিতে সকল শ্রেণীর বিভালয়ই বুঝিতে হইবে:
- (৯) জিলায় কতগুলি কারধানা আছে? কোন্ কোন্ কারধানায় কোন্ কোন্ ত্রব্য প্রস্তুত হয়? প্রত্যেক কারধানায় মজুরের সংখ্যা কত? কারধানার বাহিরেও শ্রমজীবী আছে কি না? থাকিলে তাহাদের সংখ্যা ও ব্যবসায়।
- (১০) পোষ্ট আফিন, টেলিগ্রাফ আফিন এবং ব্যাহের সংখ্যা। এইরপ প্রত্যেক আপিনে কতজন কর্মচারী আছে। কর্মচারীদিগের নাম ও ঠিকানা।

- (১১) মোটরকার, নৌকা, গরুর গাড়ী ও অক্তাত যানের সংখ্যা ও বর্ণনা। এই সমন্ত যানের নালিকদের নাম ও ঠিকানা।
- (১২) দরকারী কর্মচারীদিগের সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা। ইয়োরোপীয় কর্মচারীদিগের নাম ও ঠিকানা এবং তাহাদের গৃহের অবস্থিতি।

এই কর্মপদ্ধতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবৈ যে আপনাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পদ্ধা সম্বন্ধে স্ক্রম্পন্ট একটা ধারণা না লইয়া বিপ্লববাদিগণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই।

বাহা হউক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুন্দ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ম কানপুরে বিপ্লববাদীদিগের এক গুপ্ত-সভার অবিবেশন হয়। এই সভায় স্থির হয় যে, কাজের স্থবিধার জন্ম সমস্ত বৃক্তপ্রদেশকে সাভটিবিভাগেবিভক্ত করা হইবে, যথা, কাশী, কাশী, কানপুর, আলিগড়, মীরাট, শাহজাহানপুর এবং কৈজাবাদ। কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ইহাই স্থির হয় যে, গুপ্ত পুলিশ কর্মচারীদিগের কার্যে বাধা প্রদান করিতে হইবে, কংগ্রেসের যে সমস্ত কাজ গুপ্ত-সমিতির কার্যপ্রণালীর ক্ষতিকর তাহার সমালোচনা করিতে হইবে এবং প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে বৈপ্লবিকভাব প্রচার করিতে হইবে। প্রচার, অর্থ ও অস্ত্রসংগ্রহ কার্যে অধিক মনোযোগ প্রদান করিবার জন্ম জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিদিগকে আদেশ প্রদান করা হয়। এই সময় বিপ্লবদলের সভ্যসংখ্যা প্রায় একশতের কাছাকাছি হইয়াছিল।

স্বয়ং বিচারপতির ভাষায় রামপ্রশাদ "was one of the most methodica! and zealous member of it." কর্মভার গ্রহণ করিয়াই তিনি দর্বাস্তঃকরণে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আদফাক উলা থা ছিলেন তাহার প্রধান সহকর্মী। রামপ্রশাদ বিশেষ করিয়া শাহজাহানপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন; তবে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির সভ্য

রামপ্রসাদ ৫৯

হিসাবে তাঁহাকে অনেক সময়েই যুক্ত-প্রদেশের অক্সান্ত স্থানে গমন করিয়া সেই সব স্থানের কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে হইত। এমন-কি একবার তাহার কলিকাতা যাওয়াও স্থির হইয়াছিল। পুলিশ পথিমধ্যে তাহার চিঠি আটকাইয়া ফেলায় তিনি উপযুক্ত সময়ে সংবাদ পাইতে পারেন-নাই এবং সেইজন্মই তাহার কলিকাতা যাওয়াও হয় নাই।

ষাহা হউক লোক, অর্থ ও অন্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে রামপ্রসাদ যথেও কৃতিব দেখাইয়াছিলেন। সমিতির নির্দেশ অম্বন্ধী শাহজাহানপুরে তিনি 'প্রতাপদল' নামক এক ব্রক্সক্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। একই সজ্বের ভিতর দিয়া বিপ্রববাদমূলক সাহিত্যের সাহায্যে তিনি স্থানীয় তরুণদিগের মধ্যে বিপ্রববাদ প্রচার করিছেন। স্থানীয় হাইয়ুলের ছাত্র শ্রীইন্দুভ্রণ মিত্র এই সমস্ত কার্যে, বিশেষ করিয়া প্রতাপদলের সংগঠন বিষয়ে যথেন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। বলিতে কি, রামপ্রসাদের সমস্ত শুপ্ত চিঠিপত্র ইন্দুর মারফতেই তাহার নিকট উপদ্বিত হইত। রামপ্রসাদ ইন্দুকে বড়ই ভালবাসিতেন ও বিখাস করিতেন কিন্তু অদৃষ্টের এমনই নিষ্ঠ্র পরিহাস যে এই ইন্দুই পরে বিশাস্থাতকতা করিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয় এবং রাজসান্ধী সাজিয়া নিজের জীবন রক্ষা করে।

ষাহা হউক, লোক-সংগ্রহ-কার্য নিয়মিত ও মুশৃঙ্খলভাবেই চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থ-সমস্থা অতি অল্পদিনের মধ্যেই অত্যন্ত ভীষণ আকৃার ধারণ করিল। অনেকেই সর্বম্ব পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রবদলে যোগদান করিয়াছিল। অর্থের অভাবে তাহাদের ত্বদ শা চরমে উপস্থিত হইল। রামপ্রসাদ নিজের নামে ধার করিয়া কিছুদিন চালাইলেন। কিন্তু আয়ের ষেধানে কোনও নির্দিষ্ট পন্থা নাই সেধানে ধার করিয়া কতদিন চলিতে পারে? বাহারা প্রথম প্রথম ধার দিয়াছিলেন তাহারা প্রদত্ত অর্থ ফিরিয়া পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ভবিষ্যতে ধার

দেওয়া বন্ধ করিলেন। ছঃসময় দেখিয়া বন্ধুগণও হাত গুটাইলেন।

যাহারা রামপ্রসাদকে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন

তাহাদের নিকট বার বার যাতায়াত করিয়াও প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়া গেল

না। অর্থের অভাবে অনেক কেন্দ্রের কাজই প্রায় বন্ধ হইবার

উপক্রম হইল । যাহারা সবঁষ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আরের

যাহাদের কোনই পন্ধা নাই, তাহাদিগকে যদি ছইবেলা ছই মুঠা খাইতেও

না দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা কেমন করিয়া কাজ করিবে? রামপ্রসাদ শত চেষ্টা করিয়াও যথন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তবন

ছইএকজন কর্মী হতাল হইয়া কর্মক্রের পরিত্যাগ করিয়া গেল। রামপ্রসাদ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তুইএকজন সদস্ত পরামর্গ দিলেন যে, অর্থ থাকিতেও বাহারা দেশের কাজের জন্ত অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত নয় তাহাদের অর্থ জাের করিয়া কাড়িয়া লইলে কোনইঅধর্ম হয় না। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি অপহরণ করা রামপ্রসাদ কোন দিনই পছল করিতেন না। এক্লেত্রেও যে তিনি সম্মত হন নাই তাহার প্রমাণও আমাদের আছে। ফাসীর দগুপ্রাপ্ত আসামী রামপ্রসাদের মিধ্যা বলিয়া কোনই লাভ থাকিতে পারে না। কারাগারে বিদয়া রামপ্রসাদ যে আক্রজীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সমস্ত প্রকার ডাকাতির কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তথাপি আদালতে প্রমাণ হইয়াছিল যে, রামপ্রসাদ ট্রেণ্ডাকাতি ছাড়াও একাধিক ডাকাতির নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইংরাজের আদালতে কেমন করিয়া সত্যকে মিধ্যা ও মিধ্যাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করা হইয়া থাকে তাহা ভারতবাদীমাত্রই জানেন। তথাপি কেছ বদি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত সভ্যের (?) প্রতিবাদ করেন তবে ভাষাকে আদালত অব্যাননার জন্ত জ্বাবাদিছি করিতে হয়। রামপ্রসাদ অস্তাত্ত

त्रामधनाष

ডাকাইভিতে যোগদান করিয়াছিলেন কিনা সে সদদ্ধে আমরা এখানে কেবলমাত্র ইহাই বলিতে চাই যে মৃত্যুর সন্দে মৃথেমুখী দাঁড়াইয়া রাম-প্রসাদ ট্রেণ ডাকাভির কথা নিবিকল্প চিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু অকান্ত ডাকাভির কথা করেন নাই। ছুইটি ডাকাভির কথা স্বীকার করিলে রামপ্রসাদকে ছুইবার ফাঁসী ষাইতে হুইত না। স্ক্রাং আদালভের স্বীকৃত সত্যই সত্য, না সর্বত্যাগী রামপ্রসাদের মৃথের কথাই সত্য তাহা পাঠক স্বয়ংই বিচার করিবেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার পরামর্শদাতাদিগকে বলিয়াছিলেন বে, যদি লুঠনই করিতে হয় তাহা হইলে সরকারী অর্থই লুঠন করা হউক। ভারতবাসী রুটিশ সরকারের ফ্রায্য অধিকারের দাবী স্বীকার করে না; স্থতরাং প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিবারও তাহাদের কোন অধিকার নাই; সাধারণের প্রদন্ত অর্থ সাধারণের কাজের জন্ম লুঠিয়া লওয়ায় কেনিরপ অন্যায় নাই। রামপ্রসাদের এই যুক্তির গুরুত কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং কেমন করিয়া কবে কোধায় সরকারী অর্থ লুঠন করিতে হইবে নির্থয় করিবার ভার রামপ্রসাদের উপরই অপিত হইয়াছিল।

একদিন রামপ্রসাদ ট্রেণে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, ষ্টেশনমান্তার গার্ডের গাড়ীতে এক থলি টাকা আনিয়া রাধিল। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, ঐ গাড়ীতে একটি লোহার সিন্দুক থাকে এবং সেই সিন্দুকেই ঐ সমন্ত অর্থ রক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ স্থির করিলেন যে, পথের মাঝে কোথাও গাড়ী দাঁড় করাইয়া গার্ডের কামরা হইতে টাকা শৃঠিয়া লওয়া হইবে।

কেমন করিয়া এই সম্বন্ধ কার্যে পরিপত হ'ইয়াছিল তাহা আমরা ইতিপ্রেই বর্ণনা করিয়াছি। কেবলমাত্র দশন্ধন লোক লইয়াই রাম-প্রানাধ এই অলমদাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শীয় গভীর বৃদ্ধি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতার বলে এই অভ্তপূর্ব ঘটনায় অসম্ভবরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। নরহত্যা করা রামপ্রসাদের মোটেই অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তথাপি দৈবছবিপাকে এই সময়ে নরহত্যা হইয়াছিল। রামপ্রসাদ এই ছুর্ঘটনার জন্ত পরে অনেক অনুশোচনা করিয়াছেন। ইংরাজের আদালত এই নরহত্যার দায়ে তাহাকে দোষী সাব্যুদ্ধ করিয়াছে। ভগবানের আদালতে সাক্ষী-সাবৃদ্ গৃহীত হয় না। অন্তর্থামী মানুষের অন্তরের ভাবকেই স্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। জানি না তাহার আদালতে রামপ্রসাদকে এই নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইতে হইবে কি না।

ট্রেণ ডাকাতির অস্বাভাবিকত্ব গুপ্ত-পুলিশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল ৷ নিশ্চয়ই ইহার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সংস্রব আছে, ইহা মনে করিয়া গুগু-পুলিশের কিশেষবিভাগ এই ডাকাতির তদস্ভভার প্রাহণ করে এবং মিঃ হর্টনের নির্দেশামুষায়ী তদন্তকার্য পরিচালিত হয়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই মি: হর্টন লক্ষোতে উপস্থিত হন এবং সমন্ত সংবাদ অবগত হইলে তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, এই ডাকাতি বাজনৈতিক ঘত্রন্ত সংশ্লিষ্ট না হইয়া পারে না। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, শাহজাহানপুরে অপহত নোটের কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শাহজাহানপুরের political suspectদের প্রতি গুপ্ত-পুলিশের দৃষ্টি পতিত হয় এবং পুলিশ বিশেষ করিয়া,রাম-প্রসাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে থাকে। রামপ্রসাদকে ইন্দুভূষণের সহিত এত বেশী মেলামেশা করিতে দেখিয়া পুলিশ ইন্দুর উপরেও"নজর বাথে এবং ইহারই ফলে তাহারা জানিতে পারে যে জন্মান্ত বিপ্রবীদের নিকট হইতে রামপ্রসাদ ইন্দুর মারফতেই সমন্ত চিঠিপত্র পাইয়া থাকে। পুলিব তথন ইন্দুর চিঠি চুরি করিতে আরম্ভ করে। এই সমত চিঠিপত্র

হইতে পুলিশ যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রান্থ সমস্ত সংবাদই জানিতে পারে। তাহারা আরও জানিতে পারে যে, অবিলম্বেই মীরাট সহরে বিপ্রববাদীদিগের এক গুপ্ত সভার অধিবেশন হইবে। গুপ্ত পুলিশের ইন্দপেক্টর রায় বাহাত্ব জিতেন্দ্রনাথ ব্যানাজি গুপ্তভাবে এই সভাসংজ্ঞান্ত সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রেরিত হয়। বলিতে কি, জিতেন্দ্রবাব্র তদন্তের ফল এই মোকদ্রমান্ন পুলিশের থ্ব প্রয়োজনে, আসিয়াছিল। পুলিশ কর্মচারীদিগের মত এই ষে, ইহারই প্রতিশোধ লইবার বাসনায় ১৯২৭ সালের শেষভাগে কাশীতে রায় বাহাত্বরের উপর গুলি চলিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি মরেন নাই এবং দেওবর ষড়-যন্ত্র মোকদ্রমায় সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আরও অনেক বৃক্তকে জেলে পাঠাইবার সহায়তা করিয়াছেন।

বাহা হউক সমন্ত চিঠিপত্র হইতে পুলিশ আরও জানিতে পারে বে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্ম রামপ্রসাদের কলিকাতা ঝাইবার কথা ছিল। বথাসময়ে এই সম্বন্ধে শেষ আদেশ রামপ্রসাদ জানিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার পরিবর্তে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কলিকাতা গিয়াছিলেন এবং সেখানে দক্ষিণেশ্বর বড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ধৃত হইয়া আদালতে দোষী সাবান্তও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সমন্ত চিঠি হইতে পুলিশ নাকি আরও জানিতে পারে যে এই বিপ্রবদল শীন্তই আর একটি ডাকাতি করিবার সংকল্প করিয়াছেন। স্বতরাং শান্তি-প্রিম্ন রাজভক্ত প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্ম পুলিশের উপদেশে বৃক্তপ্রাদেশের সরকার বছসংখ্যক বিপ্রববাদীকে এই সঙ্গে গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্যের ২৬শে নভেম্বর। অনেকদিন হইতেই রামপ্রসাদ শুক্রব শুনিতেছিলেন যে, তাহাকে ট্রেণ ভাকাতি এবং ষড়বন্ধের দারে গ্রেপ্তার করা হইবে। পুলিশ ষে দিবানিশি তাহার গতিবিধি শক্ষ্য করিতেছে এ সংবাদও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। ভয় কাহাকে বলে রামপ্রসাদ তাহা জানিতেন না। গ্রেপ্তার করিলেও পুলিশ ষে তেমন প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ ক্রিতে পারিবে না এ ধারণা তাহার ছিল। তাই ২৫শে রাত্রিতে গুপ্ত-পুলিশের জনৈক কর্মচারীকে তাহার গৃহ পর্যন্ত অম্পরণ করিতে দেখিয়াও রামপ্রসাদের স্থনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

অন্যান্ত দিনের মত দেদিন ও রামপ্রসাদ সকাল ৪টার সময় গাজোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে যাইতেছিলেন, বাহিরে অনেক
লোকের আনাগোনার শন্দ তাহার কর্নে প্রবেশ করিল। দোর খুলিয়াই
তিনি দেখিতে পাইলেন পুলিশ আদিয়াছে। তাহার বৃন্ধিতে কিছুই
বাকী রহিল না। রামপ্রসাদ পূর্ব হইতেই প্রস্তত ছিলেন, কাল্কেই তিনি
বিশ্বিত হইলেন না, ভয় তো তিনি জানিতেনই না। ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া
পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিল, তাঁহার গৃহ তয় তয় করিয়া খানাতল্লাসীও
করা হইল। অন্ত কোন স্থান হইতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না।
কিন্তু তাহার পরিহিত জামার পকেটে কয়েকখানি লিখিত চিঠি ছিল
তাহা পুলিশের হস্তগত হইল। রামপ্রসাদ পূর্ব দিন চিঠি কয়খানি
লিখিয়াছিলেন, ডাক চলিয়া যাওয়ায় সেদিন আর তাহা ডাকে দেওয়া
হয় নাই। সামান্ত বিলম্ব এবং ততোধিক সামান্ত ভূলের জন্ত কয়েকখানি
জীবন্ত প্রমাণ পুলিশের হস্তগত হইল।

পুলিশ রামপ্রসাদের প্রতি কোনরূপ অভন্র ব্যবহার করিল না, এমন কি গ্রেখারের সময় তাহাকে হাতকড়িও পরান হয় নাই। দিবালোক সম্পূর্ণতাবে প্রকাশ হইবার পূর্বেই পুলিশের গাড়ীতে রামপ্রসাদকে হাজতে লইমা বাওমা হইল।

রামপ্রসাদ

দিবা অবসানের পূর্বেই রামপ্রসাদ জানিতে পারিলেন যে, তৃতীয় ব্যক্তির যে সমস্ত সংবাদ পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না পুলিশ দে সমস্ত সংবাদও কেমন করিয়া যেন হস্তগত করিয়াছে। রামপ্রসাদ বৃথিতে পারিলেন যে, সরকারের সংগঠনের তৃলনায় বিশ্বববালীদিগের সংগঠন কিছুই নহে।

রামপ্রসাদের স্থণীর্ঘ কারাজীবন স্থােছাংখে একপ্রকার কাটিয়া ষাইতেছিল। এই স্থদীর্গকালের মধ্যে কারায়স্থণায় তাঁহাকে মুখ কুঞ্চিত করিতে দেখা যায় নাই। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত ছিল, তাই শারীরিক ক্লেশ তাঁহাকে কোন দিনই অভিভূত করিতে পারে নাই। বরং কারাজীবনের নির্জনতা তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা বুদ্ধি করিতেই সহায়তা করিয়াছিল। রামপ্রসাদ স্বভাবতৃ:ই অপেক্ষাক্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাই অন্তান্ত সকলের সঙ্গে মিলিয়া হাসি ঠাটা করিতে তাঁহাকে বড একটা দেখা যাইত না। অধিকাংশ সময়েই তিনি নির্জনে ভগবংচিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্কীদের মঙ্গামন্ত্রের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার প্রামর্শে বন্দিগণ তুইবার অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারই দৃঢ়তার আনর্শ অন্যান্য সকলের প্রাণে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করিত। অনশন ক্লেশে প্রায় সকলেই ভানিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদের প্রশান্ত মুখভাব কাতরতার ছায়ায় কোনদিনই সান হইতে দেখা যায় নাই। একাদিক্রমে পুনর দিন তিনি জ্বামাত্র পান করিয়াও সাধারণ লোকের মতই সমন্ত কাঞ্চকর্ম করিয়া ধাইতেন। বোড়শ দিনে তাঁহাকে জোর করিয়া নলের সাহায্যে ছধ পান করান হয়। বস্তুত রামপ্রসাদ এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে না পারিলে হয় তো বা অন্তান্ত সকলেও শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না।

কিন্তু আপনার শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও সহ-ক্মীদের বিশ্বাস্থাতকতা বা চবলতা দেখিয়া রামপ্রসাদ অভিভূত নাইইয়া থাকিতে পারেন নাই। চুর্বলতা মানুষ মাত্রেরই থাকে এবং সামান্ত দামান্ত বিষয়ে তুর্বলতা দেখাইলেই মান্তথকে শান্তিপ্রদান করা সমর্থনযোগ্য নহে। কৈন্ত যে তুর্বলতার ফলে অপর অনেকের সর্বনাশ সাধিত হয়, সেরপ তবঁলতা বাস্তবিক্**ই** ক্ষমার যোগ্য নহে। রামপ্রসাদের সহক্ষীদের নধ্যে অনেকেই এইরপ অমার্জনীয় দুর্বলতা দেখাইয়াছিলেন। যাহারা প্রকাশভাবে সরকারী সাক্ষী সাজিয়াছিল তাহাদের কথা ছাডিয়া দিলেও অক্সান্ত অভিযুক্তদের মধ্যে চুইএকজন অসাবধানতা বশতই হউক বা চুৰ্ব-লতা বনতই হউক, এমন-সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যাহার ফলে সরকার পক্ষীয় মামলা অনেক সহজ হইবা পডিয়াছিল। রামপ্রসাদ মৃত্যুর পূর্বে অনেক ছঃথ করিয়া গিয়াছেন যে, বিপ্লব দলে লোক শইবার সময় তেমন কোন সাবধানতাই অবশ্বন করা হয় না। বিপ্লব প্রচার-কার্য একটি আট ; এই কার্মে: প্রবৃত্ত হইবার পর্বের প্রত্যেককে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। রামপ্রসাদ খনেক হঃখ করিয়া গিয়াছেন যে, এই শিক্ষাদান কার্ধের উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই কম এবং এই শিক্ষাগানের প্রণালী সম্বন্ধে তেমন কোন ভাল বই বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না। তিনি তাহার আত্মজীবনীতে স্পাষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দানের বুন্দোবন্ত করিতে পারিলে এবং ডিপবুক্ত সতর্কতা ক্ষবলম্বন করিলে পুলিশের চকে ধুকা দেওয়া তেলন কিছু কটিল কাৰ নহে। রামগ্রসাদ त्राज्ञान

তাহার সন্ধাদিগের এইরূপ তুর্বশতা এবং অসাবধানতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

রামপ্রদাদের আপনভোলা আগ্রসমপণ প্রবৃত্তি তাহাকে সর্বপ্রকার স্থতঃথ জানের বহু উধের্ব লইয়া গিয়াছিল। তথ 📸 হাকে কওব্য ভুলাইরা দিতে পারিত না, ছুঃখ তাহাকে অধিকতর স্বল ও অধিকতর আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিত। তাই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়াও তাহার অন্তর বিচলিত হয় নাই। কারির দণ্ডাজ্ঞাপ্র আসামীদিগকে সাধারণত অক্সাক্ত শ্রেণীর আসামী হইতে পৃথক করিয়া রাথা হয়। ফাসিকাঠে প্রাণদান করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে জীবন্ত জগৎ হইতে পৃথক করিয়া মৃত্যুর গুরু নির্জনতার নধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। রান-প্রসাদের বেলায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দায়রা আদালতের দুংগজ্ঞার বিক্রদে তিনি আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু শুনানীর দিন ধাষ হইয়াছিল সাড়ে তিন মাস পর। এই স্থীর্ঘকাল তাঁহাকে গোর্থপুর জেলে অন্যান্ত কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া এক নির্জন গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। উন্মূক প্রান্তরের নধ্যে ১ ফুট দীর্ঘ ও ১ ফুট চওড়া এক কৃত কক্ষ, নিকটে কোথাও ছায়ার চিক্নাত নাই। গ্রীমকাল, যুক্ত-প্রদেশের নির্দিয় সূর্য সকাল হইতে সদ্ধ্যা প্রযন্ত প্রথর কিরণজালে তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিত। উত্তপ্ত অগ্নিশিধা বহিয়া নধ্যা**হের হর**ক্ত হাওঁয়া তাঁহার চারিদিক দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া বহিয়া বাইত। নয়ন জুড়াইবার জ্বন্ত কোন্দিকে স্বুজের রেখাটুকুও নাই, কেবল প্রহরী জার জেলার ছাড়া অপর কোন মালুষের ম্থ চোবে, পড়ে না! চোথ ম্দিলে কাসিকাঠের মৃতি ঘনশুকুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ইহার মধ্যেও রামপ্রসাদ সংঘম হারাইয়া কেলেন নাই। কৈশোর হইতেই তাঁছার ৰ্ডু লাৰ ছিল কোন জীবমুক্ত লাধুর খিষ্য হইরা নির্জন গিরিঞ্চনের ভগবদারাধনায় কাল কাটাইবেন। এই নির্জন কারাগৃহে তিনি তাঁহার সেই সমহপোষিত আকাজ্ফার চরম সাথকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নাধুর আশ্রম মিলে নাই বটে, সাধনার আশ্রম তো মিলিয়াছে। রামপ্রমাদ এই নির্জন গৃহে দীর্ঘকাল ধরিয়া সত্যসত্যই যেন মৃত্যুর অমৃত আফাদন কর্মিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবম ও মৃত্যুর পার্থক। তাঁহার নিকট একাকার হইয়া মৃছিয়া গিয়াছিল। নিস্তব্ধ মধ্যাহে বাহিরের রৌদ্রতপ্ত দিগন্তের পানে চাহিয়া চাহিয়া, অথবা গভীর নিশীথে ফর্গমর্ত্য একাকার করা নিবিভ ঘন অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া রামপ্রসাদ যথন আপনার অবস্থার কথা চিন্তা করিতেন তথনই এক অনির্ব চনীয় উপলব্ধির রুদ্যে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি যেন বুবিতে পারিতেন মৃত্যু ব্যংস নহে, আত্মার রুপান্তর মাত্র।

কারাগারে আদিয়া রামপ্রদাদের রাজনৈতিক মতেরও পরিবর্তন হইয়াছিল। এ মত পরিবর্তন স্থাবিধাবাদীর মতপরিবর্তন নহে, এ পরিবর্তন গভীর বিধানসঞ্জাত। রামপ্রসাদ বিপ্রবাদের ঘৌজিকতায় বিধান হারান নাই, ভারতের বর্তমান অবস্থায় ঐ পথের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীর চরিত্রের স্থাভাবিক রক্ষণশীলতাটুকু স্পষ্ট করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অভ:ই মনে হইয়াছিল, যাহারা দৈনন্দিন জীবনের নিভান্ত তুচ্ছ বিষয়েও গভান্তর্গতিকতার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না ভাহারা কেমন করিয়া বিপ্রবাদীদিগের কার্য-কলাপ সমর্থন করিবে? দেশবাসীর জক্ততা তিনি মন্মে অনুভব্ধকরিয়াছিলেন। বিপ্রববাদীদিগের কার্য-কলাপ সমর্থন করিবে প্ল-নীতি সম্বন্ধে যাহারা সম্পূর্ণ অক্তন, তাহারা কেমন করিয়া বিপ্রববাদীদিগের কার্য-কলাপ সমর্থন করিবে? ভারতবাদীর চক্ষে বিপ্রববাদী ভাকাত এবং নরহত্যাকারী ভিন্ন অপর কিছুই নহে। দেশবাসীর এই মনোবৃত্তি যত-

त्राज्ञ धनाप ७२

দিন পরিবর্তন না করা যায় ততদিন বিপ্রববাদের সাফল্যের আশা কোথায় ? এই সমস্ত কথা ভাবিয়া রামপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, গুপুভাবে বিপ্লবদল গঠন করিবার চেষ্টা করিবার পর্বে জনসাধারণের মধ্যে থাটী বিপ্রববাদ প্রচার করিতে হইবে! সে কাজ সহরে বসিয়া করিলে চলিবে না। তাহার জন্য ক্যীদিগকে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। সাধারণ গ্রামবাসীদিগের সঙ্গে একান্তভাবে মিলিয়া নিশিয়া, তাহাদের স্থত্যথের অংশীদার হইয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। রামপ্রসাদ বঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, দেশেব বর্তনান অবস্তায় শিক্ষিত।যুবকদিগকে বিপ্লববাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে তাহারা একখানি বাজেরাপ্ত পুন্তক বা একটি রিভলভারকেই বিপ্লবের প্রধান উপাদান বলিয়া মনে করিবে, একটি ডাকাতি বা একজন পুলিশ কর্মচারাকে হত্যা করাই এই শ্রেণীর বিপ্লববাদীদিগের জীবনের লক্ষ্য হইনা উঠিবে। তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আত্মজীবনী লিখিতে যাইয়া রামপ্রসাদ আপনার ভুল ন্তুক্তে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই মৃত্যুর বাবে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ব্যকদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতের জনসাধারণ যতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত না হয় ততদিন ভূলেও যেন বিপ্লবদল সংগঠন করিবার চেষ্টা করিও না। যদি দেশদেবার প্রবৃত্তি থাকে, তবে প্রকাশ্র আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের সেবা করিবার চেষ্টা করিও। নতৃব তোমাদের ত্যাগ আশাহুরপ ফলপ্রস্থ হইবে ন:। দেশের বর্তমান অবস্থা বিপ্লববাদের অমুকৃল নহে, এ অবস্থায় বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ প্রয়াস হইয়া অকারণে প্রাণ বলিদান করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের সংসাহস ছিল। অন্তরের বিয়াস অন্তবায়ী কার্য করিতে নিজের প্রতিপত্তি বা আর্থিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া

কোন দিনই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাই মতপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দে কথা মুক্তকঠে স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। রাম-প্রসাদ প্রাণদণ্ড মকুব করিবার জন্য উপ্রতিন কর্তৃপক্ষের নিকট चार्रात्मन कविग्राहित्नन। तम প্रार्थना काश्रुक्रायत मग्ना প्रार्थना नरह, উহা বাঁচিয়া থাকিয়া দেশদেবা করিবার ঐকান্তিক বাদনাসঞ্জাত। অংবাধ্যা চীফ কোটে যখন তাহার মামলা চলিতেছিল তখন তিনি নিজের সওয়াল-জবাব নিজেই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি মুক্তকর্তে নিজের ভুল স্বীকার করিয়াছিলেন, এ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, মক্তি পাইলে তিনি আর বিপ্লবদলে যোগদান করিবেন না, গঠনমূলক-কার্যের পথে স্বদেশসেবা করিবেন। বিচারক তাঁহার মুখের কথা বিশ্বাদ করিতে পারেন নাই: তাই তাঁহার অপরাধ ক্ষমাও করা হয় নাই। রামপ্রসাদ অবশ্য সে জন্ত মোটেই ছংখিত হন নাই। রাজবিদ্রোহীর প্রতি রাজসরকারের যে কোনই সহামভৃতি থাকে না এ সত্য রামপ্রসাদের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি রামপ্রসাদ কেন সর্ত দান করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাব উত্তর তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ মজুত থাকিলেও তাহারা যদি ভবিশ্বতে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইবে। রামপ্রসাদ এই সরকারী উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই তিনি দেশবাসীর চোখে আঙ্গুল मिया (मथारेया मियाहिन (य, मतकात मृत्थ याशा ततन, कार्य जाश করিতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত নহে। বার বার আপীল করিবারও वामक्षनारमत्र এकটा विरम्ध উष्म्य हिन । त्राष्ट्रीनिक मामनाम देश्त्राष সরকারের আদালতে স্থবিচার পাইবার বে কোনই আশা নাই ইহা

স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়াই ছিল তাহার মুখ্য উদেশ্য। ডাকাতির সময় কাহার গুলিতে লোক মরিয়াছিল তাহা নি:সংশয়রূপে আদালতে প্রমাণ হয় নাই। তথাপি চারচার জন লোককে মৃত্যুদণ্ডে কেন দণ্ডিত করা হইশ তাহার একটা সত্তর সরকারী আদাশত হইতে পাইবার উদ্দেশ্যেই বামপ্রসাদ বারবার আপীল করিয়াছিলেন। দে সত্তর রাম-প্রসাদ পাইয়াছেন, দেশবাদী তাহা কানে শুনিয়াছে। সমাটের হন্ত ·হইতে রাজদণ্ড কাডিয়া শইবার চেষ্টা সুরকারের চক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর व्यभदाव । (कोक्नाती वाहेत्नत व्यन्न शाता वक्नात त्नाषी रहेक व्यात না হউক, ১২১ক ধারা অফুদারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এবং যড়যঞ্জের নেকস্থানীয় বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে যে চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইতেই হইবে—এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্মই রামপ্রসাদ এত আইন আদালত ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিলেন। তারপর নিজের সরল বিশ্বাসের কথা, মতপরিবর্তনের কথা, দেশবাসীকে শুনাইয়া ঘাইবার একটা আকাজ্ঞা তো ছিলই। এই সমস্ত বিষয় বিবেটনা করিয়া দেখিলে বাম-প্রসাদের তথাক্থিত আবেদন-নিবেদনের অর্থ থুবই স্থুম্পট হুইয়া উঠে। দেশবাসী যে তাহার কার্যের ভুল ব্যাখ্যা করিবে না এ বিধাস রামপ্রসাদের ছিল: আজ তাঁহার জীবনের সমস্ত কথা দেশবাসীর সম্মুখে রাখিয়া আমরাও আশা করি যে ইংরাজের আদাসতে রামপ্রসাদ যে অপরাধেই অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হউন না কেন, দেশের আদালতে, দেশবাসীর বিচাবে তিনি কাপুঞ্ষতা বা তুর্বশতার দায়ে অণরাধী সাব্যস্ত হইবেন না ৷

১৯২৭ সলের ১৮ই ডিকেবর। ১৯শে ডিসেম্বর প্রাত:কালে ফাঁসি হইবে। গোরখপুর জেলে আপনার কুদ্র কক্ষে রামপ্রসাদ ফাঁসির

প্রতীক্ষায় প্রহর গণনা করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব ফুরাইবে।

কারাকক্ষের মান আলোতে বাহিরের অন্ধকার গভীরতর বলিযা প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের সে দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার মন তথন কোন এক অপাথিব লোকে বিচরণ করিতেছিল। সম্মুখে তাহার উন্মৃক্ত ভগবদগীতা।

তিনি ভাবিতেছিলেন—বাসাংসি জার্ণানি যথা বিহায়—আত্মার তো মৃত্যু নাই, সে আধার পরিবর্তন করে মাত্র। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি এক রূপ পরিবর্তন করিয়া অহা এক রূপ গ্রহণ করিবেন, তাহাতে শন্তিত বা বিচলিত হইবার কি কারণ আছে ? তাহার আরপ্ত মনে পড়িতেছিল, মাহ্র্ম ভগবানের হাতের যহু মাত্র। ভগবান যদি ভাষা ব্যবহার কবিতে না চান ভাহা হইলে যত্র আপত্তি করিবে কেন । তিনি মনশুকুতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে মহামহিমাময় স্বাগরাজ্যের স্বার খ্লিয়া গিয়াছে: স্পষ্ট কানে আসিল কে যেন পর্ম আদরে কাছে আসিবার জন্ম আহ্বান করিতেছেন।

া বাহিরে বোধহয় প্রহরী পরিবর্তন হইল। ইাকাহাঁকি ডাকাডাকিতে রামপ্রসাদের স্থাস্বপ্র টুটিয়া গেল। তিনি আপনার অন্তরে বাহিরে বাস্তবতার কঠিন স্পর্শ অন্তল্য করিলেন।

এইবার তাঁহার চিন্তাধারা ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল। অতীত আর অতীত রহিল না, সে ইতিহাদের প্রত্যেকটি অধ্যায় জ্বলন্ত, জীবস্ত হইয়াই যেন তাঁহার চোধের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল! এ কি এক বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাদ! আজীবনের সে কঠোর সাধনা, তিল তিল করিয়া আজ-বলিদান, অপমান নির্বাতনের ছংসহ বেদনা—এ সমস্তের পরিণাম ফাঁসিকার্চ ভিন্ন অপর কিছুই নহে? জননীর শৃঙ্গালভার

বেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল—তবে এ আত্ম-বিদর্জন—এ আত্মহত্যা কিসের জন্ম ? সাধনা যদি সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিল তাহা হইলে সে সাধনার মূল্য কি ?

রামপ্রসাদ আজ আত্মন্ত। আপনার মধ্যে তিনি আজ সমস্ত বিহ-ব্রদাওকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এ প্রশ্নেরও উত্তর আসিল তাঁহার আপনার হ্রনয় হইতে। সাধারণ দৃষ্টিতে সাহাকে ব্যর্থতা বলিয়া মনে হইতেছে তাহা যে বার্থতা নয়। বাঁশাণরা মাপকাঠি দিয়া যাহা মাপা যায় না, টাকা-আনা-প্যুসার ভিষাব যাহার মৃশ্য নিরূপণ হয় না তাহাকেই যদি বাৰ্থতা বলিষা উড়াইয়া কেওয়া হয় তাহা হইলে সাৰ্থক হা শন্টির অর্থকে কি নিতান্তই সন্ধার্ণ করিয়া দেওয়া হয় না? আত্মত্যাগ, আত্মত্যাগ—তাহা অংগ্রহত্য নহে। আগ্রহত্যা ধ্বংসের প্রতীক. আগ্র-ত্যাগ স্ক্টির উৎস। জননার শুঙ্গলভার মোচন করিতে যাইয়া গদি ফাঁদির দড়িতে প্রাণ বিস্কান করিতে হয় ভাষাতে নৈরাশ্য বা ছুংখের কারণ কি আছে? এ মৃতা মৃতের জন্ম অমর্ম আহরণ করিয়া আনে না, ইহা জীবিতের প্রাণে চরম আত্মত্যাদের প্রেরণা সঞ্চার করে। দেই জ্বাই ফাঁসিকার্চে প্রাণদান করাকে আত্মহত্যার স**লে** তুলনা করা চলে না। ভারত-জননী এক দিনে দাসত্র শন্থলভার পরেন নাই: ভাই এক দিনে তাঁহার সেই ভার মোচন করা যাইবে না। তাঁহার প্রত্যেকটি সন্তানের হুদয়হীনতা ও বিহাস্থাতকতা একটির পর একটি গ্রন্থি রচনা করিয়া যে স্থানীর্ঘ শুঙ্খলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এক জন তুই জন বা দশ জনের প্রচেষ্টাই তো আর যথেষ্ট হইতে शादा ना ? स्वनीर्घकान धित्रा य तक्कानत स्रष्टि इहेग्राह्म, स्वनीर्घकान ধরিয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে হইবে : সহস্র সহস্র সন্তান মায়ের পায়ে যে বন্ধন প্রাইয়া দিয়াছে তাহা ভাঙ্গিতে সহম্র সম্ভানের চেষ্টার প্রয়োজন হইবে। শত শত বংসরের সঞ্চিত পাপ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইলে শত শত সন্তানের রক্তকান না করিলে চলিবে কেন? আপাত-দৃষ্টিতে এই রক্তদানের কোনই দার্থকতা না থাকিতে পারে—এমন কি, আত্মহত্যা বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ভবিগ্রৎ ঐতি-হাসিক এইরূপ প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুর হিদাব না লইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে পারিবেন না। রামপ্রসাদ চোখের সমূথে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে তাহার বক্তাঞ্চল খেলুরীর চরণ স্পর্ণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু দেশের মাটিকে উর্বর করিয়া শত শত বীর সৃষ্টি করিবার কার্যে সহায়তা করিতেছে। এতক্ষণ অতীতের ব্যর্থতার কথাই কেবল মনে হইতেছিল, এখন এক পরিমাময় ভবিষ্যতের চিত্র চক্ষুর সম্মথে ফুটিয়া উঠিল—সে চিত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের চিত্র, সহস্র সম্ভানের উত্তপ্ত হাদয় শোণিতে অভিষিক্ত ভারতভূমির জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী-মুতি, জ্ঞান ও ধর্ম, শিল্প ও কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্মদাত্রী ভারত-ভূমি রণক্লান্ত বিখকে শান্তির অমৃতমন্ত্র শোনাইতেছেন। রামপ্রসাদের সমস্ত মনস্তাপ দর হইয়া গেল। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ব্যাকুল সনিৰ্বন্ধ প্ৰাৰ্থনা ধ্বনিত হ'ইয়া উঠিল, "জননী ভাৱতভূমি আমার, তোমার জন্য একবার মরিয়া যে মৃত্যুর পিপাদা মিটিল না। আমাকে আরও শত শত জন্ম দাও, যেন শত শত বার তোমার চরণে বুকের রক্ত-অঞ্জলি প্রদান করিতে পারি।"

পূর্ব গগন ধীরে ধীরে পরিকার হইয়া আদিতেছিল। জ্লাদকে দক্ষেল্য কাইয়া জেলার সাহেব তাহার গৃহদ্বারে আদিয়া উপস্থিত হইলৈন। রামপ্রসাদ প্রস্তুত ছিলেন, স্মিতমুখে বাহির হইয়া আদিলেন। ফাঁসিকান্ত পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। রামপ্রসাদ অকম্পিত পদক্ষেপে তাহাতে আরোহণ ক্ষিলেন। জ্লাদ তাঁহার গ্লায় দড়ি পড়াইল। এ জনমের

শাসকাকউলা ৭৫

মত শেষ বার রামপ্রসাদের মুখ হইতে বাহির হইল, "I wish the downfall of the British Empire." তারপর সব শেষ।

বোধ হয় তাহারই এক ঝলক বুকের রক্ত পূর্ব গগনকে তথন লাল-রঙ্গে রাড়াইয়া দিয়াছে।

## আসফাকউলা খাঁ

ভারতের মুসলমান ভারতের জন্ত দরদ অন্থভব করে না এই অভিযোগ অনেক হিন্দুর ম্থেই শোনা যায়। ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের জলবায়তে পরিবধিত হইয়াও রবীজনাথের কুমাণ্ডের মত তাহারা আরব, পারস্ত, তুরস্কের সঙ্গে মিতালী করিবার প্রয়াস পায়। স্বাধীনতার সংগ্রামে কোন দিনই তাহারা আন্তরিকতাব সহিত যোগ দেয় নাই, বরং পদে পদে বাধা দিয়াই আসিয়াছে। যাহারা যোগ দিয়াছে তাহারাও শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে নাই, অধিকাংশই বিজয়ের ম্থে বিশ্বাস্থাতকতা করিয়া সমস্ত অন্দোলনকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্তমানকালে এক শ্রেণীর হিন্দু রাজনিকার সংগ্রাম করিবার হইয়া উঠিতেছেন। বিপ্রববাদীদিসের মনে ম্সলমানগণের প্রতি এই অবিশ্বাস অধিকতর দৃত্বন। কোন প্রদেশেই তাহারা বিশ্বাস করিয়া ম্সলমানকে দলে ভর্তি করিতে সাহস্ব পায়্ন না। বলিতে কি মুসলমানকে বর্জন করিবার নীতির উপরেই এতদিন বিপ্রব আন্দোলম

চলিখা আসিয়াছে। আসফাক উলার আত্মদানের দৃষ্টান্ত বৈপ্লবিকদিপের এই মনোবৃত্তির কথঞিৎ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিবে কি না একমাত্র ভবিশ্বৎই আমাদিগকে সে কথা বলিতে পারিবে। ইতিমধ্যে আমরা কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, সদেশের জক্ম ফাঁসির দড়িতে হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া আসফাক উল্লা ভারতীয় ম্সলমান-দিগের সম্ব্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা যদি ম্সলমানসমাজ আংশিক্রপেও গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে ভারতের স্নাধীনতা সংগ্রাম অচিরেই সাক্ল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে।

শাহজাহানপুরের এক সম্রান্ত মুসলমান পরিবারে আসফাক উলা থার জন্ম হয়। এই বংশের কেহ কোনদিন রাদ্ধনৈতিক আন্দোলনে যোগ-দান করেন নাই। দেশের জন্ম কট্ট স্বীকার করা কাহাকে বলে তাহা এই বংশের কেহ জানিতেন না। সন্থান্ত মুসলমানদিগের জীবন যেমন করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় কাটিয়া যায় তেমন করিয়াই আসফাকউল্লার পিতৃপিতামহগণ আরামে দিন কাটাইতেন। এই বংশে কেমন করিয়া আসফার্ক উল্লার মত পুত্রের জন্ম হইল তাহা ভাবিয়া সকলকেই আশুর্ঘ হইতে হয়। কিন্তু একথা সত্য যে কোন প্রকার পারিবারিক আবহাওয়ার সাহায্য না পাইয়াও আসফাক নিজের আন্তরিক সংস্কারবশেই দেশকে ভালবাসিতে শিবিয়াছিলেন। অপর কাহারও নিকট হইতে ধার করিতে হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় স্বদেশপ্রেম এমন স্ফুচ্ভাবে তাহার অভরে বন্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

বাল্যে পড়াগুনার প্রতি আসকাক উন্নার তেমন কিছু অমুরাগ ছিল না। সম্ভরণ করিতে, অশ্বারোহণ করিতে এবং শিকার করিতেই সে বেশী ভালবাসিত। অন্যান্য ছই বালকদের সঙ্গে মিলিয়া প্রতিবেশীর প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেও তাহার সমতুল্য গে অঞ্চলে বড় কেই ছিল না। তাহার এই দৌরাত্ম্যে লোকেব ক্ষতি হইত সন্দেহ নাই কিন্তু এই প্রিয়ন্দর্শন বালকটির এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাহার জন্য কেহই তাহার উপর রুষ্ট হইতে পারিত না। সেবা ও ড্যাগপ্রবৃত্তি ছিল তাঁহার বাল্য-জীবনের বিশেষত্ব। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়া রোগীর সেবা, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বিপল্লের উদ্ধার, ঘুর্ভিক্ষগ্রন্থের সাহায্য প্রভৃতি কার্যে তাহার জাার উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তাহার কোন প্রতিবেশী হমতো একদিনবাগানে বেড়াইতে বাইয়া দেখিতে পাইল যে, সম্বত্নে রক্ষিত আয়ুগুলি কে বা কাহারা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, খোঁজ লইয়া সন্ধানও মিলিল, এ কাজ আসফাক ও তাহার চির সহচরদের। ছই ছোকরাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে মনে করিয়া প্রতিবেশী ঘরে ফিরিয়াই হয়তো দেখিতে পাইল যে সেই পরম অশিষ্ট বালকটি তাঁহারই রুয় পুত্রের শ্যাপার্যে পরম শিষ্টভাবে বসিয়া সম্বত্নে স্থানিকটি তাঁহারই রুয় পুত্রের শ্যাপার্যে পরম শিষ্টভাবে বসিয়া সম্বত্ন স্থানিকটি তাঁহারই রুয় পুত্রের শ্যাপার্যে পরম শিষ্টভাবে বসিয়া সম্বত্ন স্থানিকটি তাঁহারই কর পুত্রের শ্যাপার্যে গরম শিষ্টভাবে বসিয়া সম্বত্ন স্থানিকটি বিন্যে কর্পুত্রের মত উভিয়া যাইত।

আসকাক পড়ান্তনায় মনোযোগ দিতে পারিত না, ইহার অর্থ ইহা নহে বে পুন্তক দেখিলেই তাহার গায় জর আসিত। বিভালয়ের বাঁধাধরা পাঠ্য-তালিকার মধ্যে তাহার মন ধরিত না সত্য কিন্তু বাহিরের পুন্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান সক্ষেরে প্রবৃত্তি তাহার খুবই প্রবুল ছিল। ভারতবর্ষের প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাহার একটি ঐকান্তিক অন্নরাগ ছিল। ভারতের আতীত ইতিহাস, ভারতের বীর-বীরাসনার কাহিনী, ভারতের সাধ্-মহাপুরুষদিগের জীবনক্ষা পড়িতে পড়িতে এই কিশোর বালকের ভাবপ্রব হৃদয়ে কতপ্রকার ভাবের শ্রোত বহিয়া ঘাইত। বালক ইতিহাস পড়িত। মীরজাফরের বিশাস্ঘাতকতাম কেমন করিয়া একদিন প্রাশীক্ষেত্রে বাঙ্কলার তথা ভারতের স্বাধীনতাম্ব অকালে শ্বন্থ গিয়াছিল

তাহা পড়িতে পড়িতে তাহার স্থলর চক্ষ্ হইটি জলে ভরিয়া আদিত।
আবার যখন দে দিপাহীবিদোহের গরিমাময় ইতিহাদ পাঠ করিত
তথন গর্বে ও আনন্দে তাহার ক্ষ্ম বক্ষধানি হলিয়া উঠিত, দক্ষে দক্ষে
তাহার কল্পনাপ্রবণ হদয়ে কত ছবিই ভাসিয়া উঠিত—ভবিশ্বতের ছবি—
একদিকে ইংরাজ দৈল আধুনিক সমস্ত মুদ্ধোপকরণে শক্জিত হইয়
দণ্ডায়মান, অপর দিকে ত্রিশকোটি ভারতবাসী—মুদ্ধের প্রচুর উপকরণ
নাই, কিন্তু প্রাণে সঙ্কল্ল আছে। বালক আসফাক কল্পনানেত্রে আপনাকে
ভারতীয় দৈনিকদলে এক ক্ষ্ম অথচ কর্মঠ পদাতিক দৈনিকরণে দেখিতে
পাইত। তাহার কেবলই মনে হইত এ সপ্ল কি চিরকাল স্বপ্ল থাকিয়া
যাইবে,—সাধকের কল্পনা কি বাস্তবে পরিণত হইবে না ?

আসফাক কেবল অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়াই সস্কৃষ্ট থাকিত না, বর্তমান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী পাঠ করিতেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তথনও কংগ্রেসী রাজনীতি আবেদন নিবেদনের উথের উঠিতে পারে নাই; নরমপন্থা কংগ্রেস নেতাদের বক্তা ও কার্যাবলী আসফাক যথন বিপ্লববাদীদিগের বাক্যাভ্রমরহীন কার্যাবলীর সঙ্গে ত্লাম সমালোচনা করিয়া দেখিত তথন এই সমস্ত সর্বত্যাগী তক্ষণ কর্মীদের প্রতি শ্রদায় তাহার প্রাণ কানায় পারপূর্ব হইয়া উঠিত। এই বিপ্লববাদীরা কেমন মাহ্ম্ম, কেমন করিয়া, কোন্ সাধনার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাহারা মৃত্যুকে হাসিতে হাসিতে উল্লেখন করিয়া বায় তাহা ভাবিয়া আসফাকের বিশ্বরের সীমা জার পরিসীমা থাকিত না। এই মৃত্যুক্তমী বীরদের কাহারও সংস্পর্শে আসিবার জন্ম তাহার প্রাণ আকৃষ্ণ হইয়া উঠিত, প্রার্থনা করিবার সময় বালক তাহার ক্ষ্ম হ্লদ্বের সমস্বউ্কু একাগ্রতা দিয়া ভঙ্গবানের চরণে আলনার এই ঐকান্তিক বাসনার কাহিনী নিবেদন করিয়া দিত।

এমনই বর্থন তাহার মনের অবস্থা তথন হঠাৎ একদিন আসকাক মৈনপুরী বড়সন্ত্রের কাহিনী শুনিতে পাইলা সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও জানিতে পারিল যে, শাহজাহানপুর নগরেই ঐ ঘড়যন্ত্রের অন্ততম নেতা শ্রীরাম-প্রসাদ বিশ্বিল তাহার জন্মের বতপূর্ব হইতে বিপ্লবের কাজ করিয়া আসিতেহে। কিন্তু আসফাক এই সংবাদ যখন পাইল তখন শুভ অবসর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুলিশের গুপ্তচরদিগের গ্রেন-দৃষ্টি হইতে আত্মরকা করিবার উদ্দেশ্যে,রামপ্রসাদ তখন শাহজাহানপুর হুইতে পলাতক। আসকাক সমস্ত নগর তন্ন করিয়াখু জিয়াও রাম-প্রসাদের কোন সন্ধান পাইল না। আসকাক আতামুলোচনায় দ্ব হইতে লাগিল। এত কাছে থাকিতেও সে তাহার বাঞ্চিত গুরুর সন্ধান পার নাই। ছইএকবার রামপ্রসাদের উপর রাগও হইল। দেই না হয় তাহাকে খুঁ জিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু রামপ্রসাদ তো তাহাকে নিজের কাজে ডাকিয়া লইতে পারিত। অন্তশোচনা অন্তশোচনাই রহিয়া পেল বটে, কিন্তু রামপ্রসাদের অন্তিত্জান তাহার হৃদয়নিহিত প্রবৃত্তিকে অধিকতর সচেতন ও সজাগ করিয়া দিয়া গেল। রামপ্রসাদের স্থাদীয নির্বাসন কালের মধ্যে আসফাক উল্লার হৃদয়ের আগুন নিভিয়া গেল না, বরং প্রতীক্ষার আকুলতা তাহাকে দিনের পর দিন বাড়াইরা তুলিতে मात्रिम ।

তারপর সত্য সত্যই একদিন আসকাকের জীবনের স্বপ্ন সকল হইয়া উঠিল। সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রকাশিত হইবার পর রামপ্রসাদ স্বাধীন ভাবে শাহজাহানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। আসকাক তাহাকে দেখিতে পাইল, কিন্তু প্রথম প্রথম সাহস করিয়া তাহার সঙ্গে আলাপিটুকু পর্যন্ত করিতে পারিল না। কিন্তু গরজ যে তাহারই বেশী। বিপ্লব আন্দোসনের ক্যু কাল করিবার তীত্র বাসনা বাহার সভরে ক্ষক করিয়া

জলিতেছে দে কি আর তৃচ্ছ দক্ষোচের জন্য দে আগুনের মূথে পাথর চাপা দিয়া রাখিতে পারে? আসফাকও পারিল ন। কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন সে সাহদ করিয়া রামপ্রসাদের সঙ্গে নিজেই আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্যবহারে রামপ্রসাদও আশ্বর্য হইয়া গেল। পুলিশের রূপানৃষ্টির ভয়ে বন্ধুবান্ধবও যথন ছায়া মাড়াইতে ভয় পায় তথন এক অপরিচিত তরুণ বয়স্ক মুসলমানকে তাহার সঙ্গে ষাচিয়া আলাপ করিতে দেখিয়া রামপ্রসাদের বিশ্বয়ের অবধি রহিল না। ইহার উপর আদফাক যথন তাহার সঙ্গে দেশের কথা লইয়। আলাপ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল তখন রামপ্রসাদের বিষয় দন্দেহে পরিণত হইল। একে তো দে আর্যনমান্তের লোক, ভাহাতে আবার বিপ্রবী। তাহার ধর্ম, সংস্থার ও শিক্ষা সমস্তই তাহাকে মুসল-মানকে অবিশ্বাস করিতে প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল। তাই রামপ্রসাদ প্রথম প্রথম আসফাক উল্লা হইতে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়াই প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু সভ্য ও মিখ্যা উভয়েরই এক একটা নিজম্ব রূপ चाह्य, तम क्रभ माम्यस्य हार्थ धती ना भिष्या भारत ना। এ ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। আপনার সমস্ত সন্দেহ ও কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ আসফাক উল্লার সর্বতা ও আন্তরিকতা দারা অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অল্ল কিছু দিনের মধ্যেই রামপ্রসাদ আস্ফাক উল্লাকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর যুক্তপ্রদেশে যখন একটা স্থনিয়ন্ত্রিত কর্ম-পদ্ধতি শইয়া বিপ্লবকার্য আরম্ভ হইল তথন কেন্দ্রীয় সমিতির সভাগণের সম্বতি লইয়া রামপ্রশাদ আসফাক উল্লাকে আপনার প্রধান সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। অনুস্কাক ,বে এই বিখানের মর্বালা রক্ষা কম্বিরাছিল তাহার পরবর্তী জীবনের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে 🖯 🔻

আসফাক সাচ্চা মৃসলমান ছিল, তাই সাধারণ মৃসলমানের মত হিন্দুদিগকে ঘূণা বা বীতশ্রদার চক্ষে দেখিত না। তাহার এই হিন্দু-প্রীতির
জন্য গোড়া মৃসলমানদের অনেকেই তাহাকে 'কাজের' আখ্যায় ভূষিত
করিয়াছিল। পক্ষাস্তরে সকীর্ণমনা হিন্দুগণ তাহাকে মৃসলমান বলিরা
ঘণার চক্ষে দেখিত। হিন্দু ও মৃসলমান উভয় সম্প্রদায় কতৃকই ঘণিত
হইয়াও আসফাক সত্যপথ হইতে বিচলিত হয় নাই। সাধারণ লোক
হইলে অন্তত এক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিবার জন্য হয় তো সে
আপনাকে গোড়া মৃসলমানের দলে ভতি করিয়া লইত, না হয় তো ধর্মান্তর
গ্রহী করিয়া হিন্দু সমাজের সদে আপনাকে মিলাইয়া লইবার প্রয়াস
পাইত। কিন্তু আসফাক এ কথা মর্মে মর্মে বৃঝিতে পারিয়াছিল যে, ধর্মে
খাটি মৃসলমান থাকিয়াও দে হিন্দুনিগের সঙ্গে আম্বর্ধিক সৌহার্ত স্থাপন
করিতে পারে তাই সকলের নিলা বিদ্ধাপ হাসিমুব্ধে উপেক্ষা করিয়া সে
মৃত্যকাল পর্যন্ত সত্যপথে অটল বিশ্বাদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিয়াছিল।

ষধর্মবেশয়ীদিগের নীচতা দেখিয়া আসফাক মর্মে মর্মে ব্যথা অমুভব করিত। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ত হিন্দুদিগের অপরিসীম ত্যাগের সঙ্গে সে যখন মুসলমানদিগের উদাসীত তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিত তথন লক্ষায় তাহার মাধা মাটির নীচে লুকাইতে ইচ্ছা হইত। বিপ্লব আন্দোলনে ধোগদান করিবার পর আসফাক মুসলমান বুবকদিগকে দলে টানিয়া আনিবার জন্ত আন্তরিক চেটা করিয়াছে। তাহার জীবনকালে সে চেটা সফল হয় নাই; তাহার মৃত্যুর পর অন্ত কিছুর জন্ত না হইলেও কেবল-মাত্র তাহার পরলোকগত আ্রার তৃষ্টি বিধানের জন্ত কি মুসলমান সম্প্রদায়ন বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্বক্ষার প্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ধোগদান করিবে না?

আসফার্ক রামপ্রসাদকে আন্তরিক শ্রদা করিত। এই শ্রদা অতি অন্তুদিনের মধ্যেই অন্তর্ক ভালবাদায় পরিণত হইয়াছিল। এই ভাল-বাসা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহা একটি উদাহরণ হইতেই স্বস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ৷ আসফাক রামপ্রসাদকে নাম ধরিয়া ডাকিত না,, আদর করিয়া কেবল 'রাম' বলিয়াই তাহাকে সংঘাধন করিত। একবার আসফাকের বড় অহাধ, মাঝে মাঝে মূছ্। হইতেছে। এইরূপ মূছিত অবস্থায় হঠাৎ দে রাম বাম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার আত্মীয়-স্বজনও বিশ্বিত। মুস্লমান যুবক বিকারের ঘোরে রাম রাম বলিয়া চীৎকার করিতেছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের কথা আর কি হইতে পার্বে ? মোল্লা আসিল, মৌলবী আসিল, সকলে তাহার কানে কানে 'আলা' 'আলা' উচ্চারণ করিয়া তাহার কাকের মনকে ইসলামের প্রতি কিরাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিছু আসফাক রাম নাম ছাড়িল না। ঘটনাক্রমে ঠিক এমনই সময়ে তাহার এক বন্ধ আসিয়া উপস্থিত। এই বন্ধটি রামপ্রসাদকে চিনিত, রামপ্রসাদ ও আসফাকের মধ্যে কি মধর সম্বন্ধ বিজ্ঞমান রহিয়াছে তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। তাই আদফাককে অনবরত রাম রাম বলিতে শুনিয়া সে বৃষিতে পারিল যে বিকারের মধ্যেও রোগী তাহার গুরু ও বন্ধু রামপ্রসাদকে ভূলিতে পারে নাই। তখনই রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠান হইল। সংবাদ পাইবা-ৰাত রামপ্রসাদ ছুটিয়া আদিয়া আদকাকের রোগতপ্ত মন্তক সাদরে আপ-নার ক্রোড়ে তুলিরা লইল। সে স্পর্শ তড়িৎশক্তির ক্সায় কার্যকরী হটল. ষ্ঠিত ষমকাল মধ্যেই প্রচণ্ড বিকারের রোগী প্রকৃতিত্ব হইরা' উঠিল। বস্তুত এমন আন্তরিক ভালবাসা না থাকিলে কেইট বোধ হয় কেবলমার কর্তব্যের থাতিরে আর একজনের ইন্সিতে নিশ্চিত মৃত্যুকে হাসিমুথে বরুণ করিতে ছটিতে পারে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অসহযোগ আন্দোলনের পর যুক্তপ্রদেশে নৃতন করিয়া বিপ্লবদল সংগঠন করিবার চেষ্টা হইতেছিল এবং রামপ্রসাদকে এই প্রদেশের জন্ম প্রধান কার্যকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সংগঠনকার্যে রামপ্রসাদ আসফাক উন্নার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। শারীরিক এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতি সহ্য করিয়া আসফাক যুক্তপ্রদেশের নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে যাইয়া শাখাসমিতি গঠন কারীতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বর্তনান ভারতে সাধারণ যুবকদিগের মনোবৃত্তিকে পরিবর্তন করিয়া চরমপন্থী বিপ্লববাদীতে পরিণত করা কত যে কঠিন সে সম্বন্ধ দেশ-সেবকমাত্রই ধারণা করিতে পারেন। আসফাক এই আয়াসসাধ্য কার্য বৈ নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও ধৈর্যের সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন ভাহা বান্তবিকই প্রশংসনীয়।

অর্থাভাবে রামপ্রদাদ যথন বাধ্য হইয়া সরকারী টাকা লুঠ করিতে সংকল্প করেন তথন সর্বপ্রথম তাহাকে তাহার প্রধান সহকারী আসফাক উল্লার সাহাব্যই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের জন্ম উৎসর্গীরুতপ্রাণ কোন যুবকই সাধারণ ডাকাতি করিতে সহজে সম্মত হয় না। তাই ডাকাতির প্রভাব প্রথমে আসফাক উল্লাও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু অনেক বাদামুবাদ, অনেক আলোচনার পর তিনি এই কার্য করিতে সম্মত হন। রামপ্রসাদ নিজে বৃথিয়াছিলেন, তাহাকেও বুরাইয়াছিলেন বে, সংসারে কোন কার্যই নিন্দনীয় নহে; ভগবাম মামুবের সংকল্পের দিকে চাহিয়াই তাহার কার্যের প্রকিল্যামূচিত্য বিচার করিয়া থাকেন। আসফাক তাই সর্ব কর্মকল ভগবানে সম্পূর্ণ

করিয়া নিষ্কাম কর্মীর দৃঢ়তা ও ঔদাসীত লইয়া ট্রেণ ডাকাতির সংগঠন-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কেমন স্বশৃত্থাল ও স্থানিদিপ্টভাবে চলস্ত গাড়ীকে দাঁড় করাইয়া মৃষ্টিমেয় ষুবক সরকারী টাকা লুঠন করিয়া উধাও হইয়া গিয়াছিলেন তাহা আমরা এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই বর্ণনা করিয়াছি। এমন স্থশুখলভাবে এত বড় একটা কাজ করিতে কেমন স্থনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের প্রয়োজন তাহা প্রত্যেকেই অমুমান করিতে পারে। আদফাকের সহায়তায় রামপ্রসাদ এই সংগঠন-কাষ্ স্তাক্রপেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন্। যুক্তপ্রবেশের বিভিন্ন স্থান হ'ইতে পুলিশের চক্ষ্ বাঁচাইয়া ক্মীদিগকে এত বড একটা কাজের জন্ম একত্র করা সহজ কাজ নহে। কিন্তু রামপ্রসাদ এই কার্য নিতান্ত সহজভাবেই করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। এই ডাকাভিতে কয়েকজন ওঁফণ বয়স্ত যুবক যে সাহস, ধীরতা, তৎপরতা ও নিয়্যান্ত্বতিতা দেখাইয়াছিলেন তাই মনে করিয়া সকল কালে সকল দেশের লোকই বিশ্বয়ে অভিভূত হইবে। বীর্থ মন্দ কাজের জন্ম হইলেও বীরজ। কাথের যতই আমরা নিন্দা করি না কেন রামপ্রাদ ও তাহার সহকর্মীদের বীরত্বের প্রশংসা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে করিতেই হইবে। আমাদিগকে ভূলিলে চলিবে না যে, ইহারা গুপ্তভাবে ভারতে এক বিপ্লব আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বিপ্লব-কার্যকে সফল করিয়া তৃলিতে হইলে কর্মীদিগের মধ্যে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন আসফাক প্রভৃতির সকলের মধ্যেই তাহা প্রচর পরিমাণে ছिল। অকালে ইহাদের জীবন এমনভাবে বিনষ্ট না হইলে ইহারা · **হয়ত স**ত্য সত্যই ভারতে এক স**শ**ন্থ বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারিত।

শুর পুলিশের সাহায়্যে সমন্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুক্ত প্রদেশের সরকার বেদিন সমন্ত বিপ্লববাদীদিগের গৃহ খানাতক্লানী করিয়া তাহা- দিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন সেদিন সৌতাগ্যক্রমে আসফাক শাহজাহানপুরে তাহার নিজের গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। তাই গ্রেপ্তার এবং খানাতর্রাশীর খবর পাইবামাত্র তিনি আত্ম-গোপন করিতে সংকল্প করেন। আসফাক নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত আত্মগোপন করিতে চেটা করেন নাই। বিপ্লববাদী ও অসহযোগ মতবাদের পার্থক্য আছে। অসহযোগী সমস্ত দেশবাসীর সহাস্কৃত্তি পাইবার আশা করে আর বিপ্লববাদী এই ব্যাপারটিকে নিতান্তই অন্পাতাবিক শেলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইতরভদ্দিবিশেষে সকলেই দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দেশের জন্ত প্রাণদান করিতে ছুটিয়া আসিবে জগতের ইতিহাসে কোথাও এই উক্লির নজীর না পাইয়া তাহারা স্বল্পংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্তপ্রেণীর যুবকদের সহযোগিতার উপরেই নির্ভর করিতে চায় এবং এই সংখ্যার অল্পতার জন্তই তাহারা আপনাদিগকে প্রাণপণে প্রিশের শ্যেনদৃষ্টি হইতে দ্বে রাখিতে চায়। আসফাক উল্লা আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন নিজের প্রাণরক্ষা করিবার জন্ত নহে, নিজে বাচিয়া থাকিয়া বিপ্লব আন্দোলনকে বাচাইয়া রাখিবার জন্ত।

আসফাকের গুপ্ত জীবন কেমন করিয়া কাটিয়াছে আমরা তাহার বিবরণ প্রদান করিতে অসমর্থ। সরকার তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলে তিনি হয়ত কোনদিন আপনার জীবনের এই অধ্যায়টির রোমাঞ্চর কাহিনীগুলি স্বদেশবাসীর অবগতির জন্ম শিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সরকার সে পথে চিরকালেন জন্মকুঠারাঘাত করিয়াছেন। প্রায় একবংসর কাল পুলিশের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিতে হইয়াছে। জাসফাক উল্লাকে হয়ত-বা কত কন্টই সহু করিতে হইয়াছে। কিদেশী রাজার আইনে নিজের দেশে যার মাথা তুলিয়া চলিবার ক্ষমতা নাই, শাদে পদে, স্থাণিত চোর-ডাকাতের মত যাহাকে গুপ্ত প্লিশের হাত

হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় সে জীবন যে কতবড় ছঃসহ তাহা হয়ত ভূকভোগী ভিন্ন অপর কেহ কল্পনাও করিতে পার্রিবে না। হয়ত বা কত অনলবর্ধী মধ্যাহ্ণ-স্থেদর উত্তাপ তাহার মাধ্যর উপর দিয়া গিয়াছে, কত ছ্র্যোগময়ী অমাবস্থার রাত্রিতে হয়ত-বা তাহাকে নগ্নপদে অনার্ত মন্তকে তেপাস্তর মাঠের ভিতর দিয়া উপ্রস্থাসে ছুটিতে হইয়াছে, কতদিন হয়ত-বা অনাহারে, কতদিন অর্ধাহারে কাটাইয়া কত নিদ্রাহীন রজনীতে ছুক্তিস্তার বৃক্তিক যাতনায় জ্ঞলিতে জ্ঞলিতে, কত ছঃখ কষ্টেরু ভিতর দিয়াই না হয়ত তাহাকে এই স্থদীর্ঘ এক বৎসর কাল কাটাইফ্রেইয়াছে। শোনা যায় আসফাক উল্লাছনবেশ ধারণ করিতে সিদ্ধন্ত তাহার সহকর্মীদের যথন বিচার চলিতেছিল তথন ছুইএকদিন তিনি পাঞ্জাবী ছুন্মবেশে আদালতে পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া বিচারের অভিনয়টিকে উপভোগ করিয়াছেন। ছুন্মবেশ ধারণ করিবার এমন দক্ষতা না থাকিলে আসফাক হয়ত এত স্থদীর্ঘকাল টিকটিকিবছল দেশে আত্মগোপন করিয়া খাকিতে পারিতেন না।

এইরপ গুপ্ত জীবন যাপন করিবার সময় একটি কথা আসফাক উল্লার
মনে হইরাছিল। বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতে
বিপ্রবের জন্ম অন্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা বিপ্রবাবদীদিগের কর্মপদ্ধতির এক প্রধান
অস। দিবানিশি প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া ভারতে তাহার যে আর তেমন
ভাবে বিপ্রব কার্য পরিচালন করা সম্ভব হইবে না ভাহা আসফাক রুঝিতে
পারিয়াছিলেন। তাই কোনরূপে ভারত হইতে বাহিরে যাইয়া ঐরপ
উপারে বিপ্রব কার্যে সহায়তা করিবেন এই সংকল্প লইয়া ভিনি আফগান
রাজ্পতের সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দক্তে তিনি ১৯২৬
সালে আগষ্ট মানের শেষভাগে দিলীতে আগমন করিয়াছিলেন। ক্রিছ

এই চেষ্টাই তাহার কাল হইল। এত সতর্কতাসত্ত্বেও ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি পুলিশের হাতে বন্দী হইলেন। বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্ম তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল আবার বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্মই তিনি গৃত হইলেন।

আদধাক কেমন করিয়া জাতীয়তার বেদীমূলে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা একটি ঘটনা হইতেই স্বস্থ প্রতীয়মান হইবে। লক্ষ্নে জেলে অবস্থান কালে একদিন স্থানীয় মুমলমান পুলিশ মুপারিনটেভেণ্ট্ তাহার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি একে পুলিশ, তাহাতে মুসলমান। তাই মানবহাদয়ের নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াও তিনি স্বীয় অভিট্ন সাধন করিতে চেট্রা করিলেন। আসফাককে নির্জনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন. "দেখ, তুমিও মুদলমান, আমিও মুদলমান। তাই তোমার ছ:থে আমার कुमग्र कार्षा । जुमि रकन अमनि करत विश्ववमरण रयांश मिराम निर्मन অমূল্য প্রাণ নষ্ট করছ? রামপ্রদাদ হিন্দু, ভারতে ইংরেজ রাজতের বদলে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করাই তার উদ্দেশ্য। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে তোমার জন্ম, তুমি কেন কাফেরের সঙ্গে যোগ দিয়ে সংর্ম ও স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ করছ ?" কিন্তু আস্ফাক স্বদেশ সেবাকেই চরম धर्म विनया चौकात करिया नहेबाहिन, धर्म त हमनारम एवं मांस्थानायिक প্রবৃত্তি মান্তবের বিবেক বৃদ্ধিকে অদ্ধ করিয়া দিবার জ্বন্ত মান্তবের হৃদয়ে বিরাজ করিয়া থাকে আসফাকের হানধ্যে তাহার ফুলিক মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তাই বাতাদ পাইয়াও দেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জনিয়া উঠিতে পারিল না। আসফাক দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, থা সাহেব, আপনার এই সদিচ্ছার জন্ম আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিছ আমার মত পরিবর্তন হবে না। পণ্ডিত রামপ্রসার হিন্দু নন, ডিনি হিন্দুখানী; হিন্দুর স্বাধীনতা নয় হিন্দুখানের স্বাধীনতাই তাহার কাম্য।
কিন্তু যদি হিন্দুর স্বাধীনতাও তাহার কাম্য হ'ত, তব্ আমি তার সক্ষে
যোগ দিতে বিধা করতাম না। ইংরাজের বুটের তলায় চিৎ হয়ে ভ্য়ে
দিন কাটানর চাইতে ভারতবাদী হিন্দুর অধীনে বাদ করা আমি শ্রেয়
বলে বিবেচনা কবি।" থা লাহেবের চালাকি টিকিল না, পরীক্ষার
আজিনে দক্ষ হইয়া আদফাক বরং খাটি সোণা হইয়াই বাহির হইয়া
আদিলেন।

ইতিমধ্যে কাকোরী মামলার অপর পলাতক আসামী শ্রীশচীন্দ্রন্থি
বক্সীকে ভাগলপুরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আসফাক ও শচীন্দ্রনাথের
বিচার এক সঙ্গেই হইল। বড়যন্ত্র মামলায় একজনের অপরাধে সকলকেই দোষী বলিয়া গণ্য করা হয়। তাই রামপ্রসাদ প্রভৃতির বিক্লদ্ধে
যে স্থূপীকত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহারই বলে স্পেঞ্চাল ম্যাজিপ্তেট
আসফাক ও শচীন্দ্রনাথ উভয়কেই নায়রায় সোপদ করিলেন। যথা
সময়ে দায়রা আদালতে বিচারও শেষ হইল। আসফাক শুনিতে
পাইলেন আইন তাহার জন্ত মৃত্যুদ্ও নিদিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

বিচারের সব অভিনয় শেষ হইয়া গেলে রামপ্রসাদের মত আসফাকও দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দয়া প্রার্থনার মধ্যে পবিত্র প্রেমের ষে করণ কাহিনী লুকায়িত রহিয়াছে তাহা মনে করিলে কাহারও চক্ষ্ আশ্রুসজল না হইয়া থাকিতে পারে না। রামপ্রসাদ আসফাককে ভালবাসিতেন, হৃদয়ের সমস্ভটুকু দিয়াই ভালবাসিতেন। হৃদয়ের সমস্ভ ভাব ভালবাসার পাত্রকে না শুনাইতে পারিলে মালুবের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। রামপ্রসাদ যখন বিপ্রববাদ বিশ্বাস করিতেন তখন তিনি আসফাককে বিপ্রবম্থেই দীকা দান করিয়াছিলেন। কারাজীবনের শেষ ভাগে তিনি যধন নিজের তুল বৃথিতে পারিয়া নিজের রাজনৈতিক মত

পরিবর্তন করিলেন তখন তিনি আপনার আন্তরিক মহদ আস্কাককে আবার নতন মন্ত্রে দীক্ষা দিতেই চেষ্টা করিলেন। আসফাক রাম-প্রসাদকে আপনার বন্ধ ও গুক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লব-• দলের অবশ্য পালনীয় নীতি অনুসারে তিনি গুরু রামপ্রসাদের হাতে · আপনার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছিলেন, "সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি ." রামপ্রসাদের মুখ হইতে নৃতন বাণী শুনিয়া আজ আসফাক উল্লাও সেই 🕶 থাই পুনরুচ্চারণ করিলেন। ফলাফলের সমস্ত দায়িত্ব তাহারই তাতে দিয়া আসকাক পচ্চনচিত্তে দয়াপ্রার্থনাপত্তে স্বাক্ষর করিলেন। এই मशं প्रार्थनात कल कि इरेग़ाहिल टारा आगता शूर्वरे छित्तथ कतिग्राहि। এইরপ দ্যা প্রার্থনার ওচিত্যাফ্রচিতা সম্বন্ধে বামপ্রসাদের জীবনকাহিনী र्रावेट याद्या जामता यात्रा विल्लाहि, जानकाक ऐलात नया व्यार्थना সম্বন্ধেও আমরা তাহাই বলিব। অধিকন্তু আমাদিগকে এই কথাই বঁশিতে হইবে যে, ভালবাদার দোনারকাঠির স্পর্ণে আদফাক উল্লার দয়া-প্রার্থনা এমন্ট এক উচ্চন্তরের জিনিসে পরিণত হইয়াছিল যাহাকে সাংসারিক বিচারবৃদ্ধির মাপকাঠি দিয়া মাপিতে গেলে তাহার অমর্থাদা করা হয়। আত্ম-সমর্পণ অন্ধ হইলেও যদি পবিত্র ভালবাদা প্রণোদিত হয় তবে তাহা স্বৰ্গীয়, তাহাকে দাসমনোবৃত্তিস্ক বলিয়া কল্পনা করাও অন্যায় |

( 0)

ফাঁদীর কয়েকদিন আগের কথা। ফৈজাবাদ জেলে আসফাক উল্লা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছিলেন। নিজন কারাবাদ, দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি কোরাণ পাঠ করিয়া ও ভগবদ্চিস্তা করিয়া কালাভিপাত করিতেন। প্রশাস্ত মুখমগুলে তাহার চিন্তার রেখাটুকু পর্যন্ত অকিত হয় নাই, কিন্তু দেহ কতকটা শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরপ অবস্থায় একদিন জনৈক আত্মীয় তাহার সঙ্গে শেষ দেখা করিতে আসিলেন। তুই জনই তুই জনের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া, বাতায়নের স্থদ্দ লোহশলাকাগুলি তুই জনকে পরস্পর হইতে পথক করিয়া রাখিয়াছে। আসফাকের শীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার আত্মীয়ের তুই চক্ষ্ সজল হইয়া উঠিল। আসফাক মৃত্রু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, "আপনি ভাবছেন, মরবার ভয়ে আমার শরীর শুকিয়ে য়াছে। তা নর্ম। আমি আজকাল খ্ব কম খাই। ত্রিদিন পর য়ার কাছে য়াব, আপনাকে তারই গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলছি। কম খেলে মনঃসংয়ম করা সহজ।" মৃত্যুপথের পথিকের প্রশান্ত মৃথছবি আর তাহার কঠের এই নির্ভয় বাণী শুনিয়া তাহার আত্মীয় আর কিছুই বলিতে পারিল না। এমন করিয়া যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছে তাহার জীবনমৃত্যুর ব্যাপার লইয়া মাথা খামাইবার ধৃষ্টতা কাহার থাকিতে পারে!

১৯২৭ সনের ১৯শে ডিসেম্বর ফাঁসী হইবে। ১৮ই ডিসেম্বরের কথা।
আসকাক শুনিতে পাইলেন চির জনমের মত একবার শেষ দেখা দেখিবার
জন্ত এক বন্ধু আসিয়াছে। জেলের স্থারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবও দয়া করিয়া
অন্থাতি দিয়াছেন। আসফাক তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত চলিয়া
গোলেন। আজ তাহাকে তাহার নিজের কাপড় চোপড ফিরাইয়া দেওয়া
হইয়াছিল। তাই অনেকদিন পর আসফাক আজ স্নান করিয়া, চূল
আচড়াইয়া, পরিষার কাপড় চোপড় পড়িয়া প্রথম হইতেই প্রস্তুত হুইয়াছিলেন। দূর হইতে বন্ধুকে দেখিয়াই তাহার প্রশান্ত মৃথমণ্ডল স্থিমল
হাস্তে উদ্ধানিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে তিনি বন্ধুকে বলিলেন,
"কি ভাই, আমাকে তোমার শুভেছা জানাতে এসেছ? কাল বে

আমার বিয়ে।" বিবাহই বটে। দিকে দিকে নরনারীর কঠে তাহার সম্বর্নার শানাই বাজিয়া উঠিয়াছিল; চিরজীবনের আকাজ্জিতা প্রেমণী তাহার আজ জয়মাল্য হত্তে অদ্রে দগুরমানা, তাহার রক্তহীন মুখধানির ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া তুষার-শীতল স্থনীল ওৡদ্বয়ে চ্ম্বন করিয়া লবটুকু অমৃত রল প্লান করিয়া লওয়া—কি লে আনন্দ, কি লে তৃপ্তি! আদফাক লত্য লতাই বিবাহের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

পরদিন প্রভাত হইবার পূর্বেই তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া বাওয়া হুইল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি কোরাণ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন, মরণের প্রাক্তালেও তিনি সেই ধর্মগ্রন্থ পরিত্যাগ করেন নাই। ফাসী-মঞ্চে উঠিবার সময় কোরাণশরীফ তাহার কঠদেশেই আবন্ধ ছিল।

ফাঁদীকাঠে উঠিবার পূর্বে কোরাণের পবিত্র মন্ত্রগুলি আর একবার স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিলেন। তারপর অপর কাহারও সাহায্য মাত্র না লইয়া নিজেই ধীর গন্তীর পদক্ষেপে দিঁ ডির পর দিঁ ডি বাহিয়া ফাঁদী মঞ্চে আরোহণ করিলেন। এইবার শেষবার সমবেত জনবৃন্দের দিকে চাহিয়া তেমনই ধীর অকম্পিত কঠে বলিলেন, "আমি ভারত স্বাধীন করবার জন্ম চেষ্টা করছিলাম বটে কিন্তু মামুঘের রক্তে আমার হাত কলহিত হয় নাই।" তারপর জল্লাদ তাহার গলায় ফাঁদীর দড়ি পরাইল। সক্ষে সঙ্গে ভারার অবিনশ্বর আত্মা নশ্বর দেহ-পিঞ্লর ছাড়িয়া অমর্ধামে প্রস্থান করিল।

মৃত্যুকে আসফাক কোন্ চক্ষে দেখিতেন তাহা আমরা তাহার নিজের রচনা হইতেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। তিনি কবি ছিলেন, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহার মনোভাব স্থম্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি লিখিয়া-ছিলেন:— ''কণা হ্বায় সবকে লিয়ে
হাম প্যায় কুছ নহি মৌকুফ
বকা হ্যায় এক যাকত
ভাতে কিব্রিয়াকে লিয়ে
ভক্ষ আকর হাম্ভী
উনকে জুলুমসে বে-দাদসে
চল দিয়ে স্য়ে,অদম

জিদানে ফয়জাবাদসে "'

অৰ্থাৎ

মৃত্যা! সে ত সকলের জন্মই অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আমার মৃত্যুও কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে আমি তাহার ভয়ে কাতর হইব ? ছনিয়ার সমন্তই নধর, কালজমে সকল জিনিসই এক অবিনশ্বর ভগবানে লয় হইয়া যায়; ভগবানের এই অলজ্য্য বিধান অফুসারে আমিও কৈজাবাদ পরিভাগে করিয়া অমরধামে গমন করিব।

মৃত্যুর পূর্বে দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া আসফাকউল্লা এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই মৃসলমান দেশপ্রেমিকের জীবন কাহিনী সমাপ্ত করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন, "তারতের রক্ষভূমিতে আমার অংশ আমি অভিনয় করিয়া গোলাম। আমি স্থায় করিয়া থাকি বা অন্যায় করিয়া থাকি, দেশের স্বাধীনতার জন্ম করিয়াছি। আমার কাজ সকলে সমর্থন না করিতে পারেন, আমার বীরত্ব ও আমার সাহসের প্রশংসা আমার শক্রকেও করিতে হইবে। বিপ্রবীর জীবনের যোদ্ধার বীরত্বও বৈদান্তিকের উদাসীন্তের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বদেশের বেদীমূলে লে আপনার সমন্ত বিচারশক্তিকে বিসর্জন দিতেও ইতত্তত করে না। বিপ্রবীর শক্রণণ বিলয়

থাকে বে বিপ্লবী নরহত্যাকারী নিষ্ঠুর, মামুধের প্রাণ হনন করিতে সে বিন্দাত্তও ইতন্তত করে না। সরকারী কর্মচারীদিগকে গোণনে কাপুরুষের মত হত্যা করাই তাহার একমাত্র ব্যবসায়। কিন্তু আমি এই উক্তির তীত্র প্রতিবাদ করিতে চাই। এতদিন ধরিয়া আমাদের মোকদ্দমা চলিল কিছ্ল কোন সাক্ষী, কোন পুলিশ-কর্মচারী কি সেজন্য নিহত হইয়াছে ? না, বিপ্লবীর উদ্দেশ্য সরকারী কর্মচারীদিগকে ভয়াকান্ত করা নুহে, তাহার উদ্দেশ্য দেশে এক স্থসংবদ্ধ ও স্থশুন্ধাল সমস্থ বিপ্লব সৃষ্টি কুরা। বিচারক আমাদিগকে নির্দয়, ডাকাত, নরহত্যাকারী প্রভৃতি অনেক আখ্যায়ই ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি আজ জিজ্ঞাসা করিতে চাই বিচারক কি জালিয়ানওয়ালাবাণের হত্যাকাণ্ডের কথা জানেন না ? যে নিরস্ত অসহাঃ নর-নারী বালক-বুদ্ধের উপর অবিচলিতচিত্তে বিনা लाख अनी नामाहेट भारत, रजाकाती स, ना रजाकाती आमता? ভারতবাসী ভাই সব, তোমরা যে ধর্মাবলম্বীই হওনা কেন, যে সম্প্রদায়ের লোকই হও না কেন, সমন্ত পার্থক্য ভূলিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ কর। বুখাকেন এই সাম্প্রদায়িক কলহ ? বুখাকেন এই রক্তপাত ? সব ধর্মই কি এক নয়, হিন্দুর ভগবান আর মুসলমানের আল্লা কি বিভিন্ন ? আমাদের মৃত্যু তোমাদের বৃকে যদি একটুও বাছিয়া থাকে তাহা হইলে অবিনাদের সমস্ত পার্থক্য ভূলিয়া আমলাতন্ত্রের কাছে কি ইহার প্রকৃত প্রতিবিধান দাবী করিবে না? নিজের মৃত্যুর জন্ম আমার একট্ও হঃখ নাই, বরং এই ভাবিয়া গর্বে আমার বুক আজ ফীত হইয়া উঠিতেছে যে ৭ কোটা ভারতবাদী মুসলমানের মধ্যে দেশের জন্ম প্রাণদান করিবার সৌভাগ্য আমারই হইয়াছে সর্বপ্রথম।

আভ আমি বিদায় লইতেছি, কিন্তু বিদায় লইবার পূর্বে বিচারক এবং পুলিশ কর্ম চারীদিগকে আমি ধন্তবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কেননা তাহাদের রুপায় আজ আমি এই পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের অধিকারী হইতে পারিয়াছি।

মরণের পূর্বে দেশবাসীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি, "ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, ভারতবাসী স্থুখী হউক।"

মৃত্যুর ছয়ারে দাঁড়াইয়া আসফাক উল্লা দেশবাসীকে বৈ সনিবঁদ্ধ অন্তরোধ জানাইয়া গিয়াছেন, দেশবাসী, বিশেষ করিয়া দেশের মৃসলমান অধিবাসিগণ কি তাহার সে অন্তরোধে কর্ণপাত করিবে না? তাহার রক্তদান কি একেবারেই র্থা ঘাইবে? আমরা মৃসলমান যুবকদিপ্রক্ত এই প্রশ্বই আজ জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

## ঠাকুর রোশন সিং

শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া আমরা আজকাল শিক্ষা জিনিসটাকেই সহীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। কতকগুলি পুঁথি মুখন্ত করিয়াই কেহ শিক্ষিত পদবাচ্য হইতে পারে না। চিন্তা-শক্তিকে প্রবৃদ্ধ করিয়া হৃদয়ের সংপ্রবৃত্তিগুলিকে যাহা বিকশিত করিয়া দিতে পারে না তাহা অপর যাহাই হউক না কেন, প্রকৃত শিক্ষা নহে। লিখিবার এবং পড়িবার শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে, কিন্ধ তাই বলিয়া তাহাই শিক্ষার একমাত্র মানদণ্ড হইতে পারে না। নিরক্ষর বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তিও সহজ্প সংস্থার এবং পারিপার্ষিক অবস্থার প্রভাবে স্বীয় বৃদ্ধিবৃত্তি অফুশীলন করিয়া হৃদয়ন্ত্ব সংপ্রবৃত্তিগুলিকে মার্জিত ও কমঠি করিয়া তুলিতে পারে এবং সে

অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার ও সাধারণভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে মূলত কোনই পার্থক্য থাকে না। ঠাকুর রোশণ সিংকে আমরা এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করিতে পারি। তিনি ছিলেন ভারতের অগণিত নিরক্ষর শিক্ষিত ব্যক্তিদের অহতম প্রধান প্রতিনিধি।

শাহজাহানপুরে নাওয়াদা গ্রামেতাহার জন্ম হইয়াছিল। জাতিতে ছিলেন তিনি রাজপুত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিহ্যতালোকশিখা তখন পর্যন্ত সে •গ্রামের অধিবাদীদের চকু ঝলদাইয়া দেয়ু নাই। দে গ্রামের সভ্যতা, দে গ্রানের culture বিজাতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে তথন পর্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠে নাই। সে গ্রামের আকাশ ভারতের আকাশ, সে গ্রামের বাতাসে ভারত জননীর স্বেহ-শীতল আঁচলের স্পর্শ,গ্রামের চ্যা মাটীর স্মিথ্ব মধুর গব্ধে গ্রামবাসীর প্রাণে ভারতীয় ভাবের স্লিগ্ধ মধুর আবেশ জাগাইয়া তোলে। সেখানে টাদের বিদ্যুতালোকের সমুখে মান হইয়া যায় না, সেখানে নিঝ রিণীর কলতান বিরাট বাষ্পীয় পোতের ভীম গন্ধ নের সমুখে শকায় नीवर इस ना, मिथानकाद राम्मछन हिम्मीद धृत्म विवाक रहेशा छेटि ना, দেখানকার আকাশ নীল, বাতাস নির্মল, দেখানকার পাকা ধানের গন্ধ-বওয়া হাওয়ার হিল্লোলে, নিঝ রিণীর চটুল নৃত্যছন্দে, বিহলের কাকলীমুথর वनानीत गर्मत जात्न शामवानीत श्राप्त श्राप्त भावत मिहत्र विश्रा वाह. দেখানকার পারিপার্থিক সমস্ত অবস্থা অধিবাসীদিগকে ভারতীয়ভাবে বিভার করিয়া কোলে, ভারতীয় সভাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৈদে-শিকতার স্রোতে ভাসাইয়া শইয়া যায় না।

এ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল রাজপুত, রোশণ সিংও তাহাই। প্রতাপ পৃথিরাজের রক্ত তাহাদের শিরায়, শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইত। গ্রামবাসীদিগের হুন্থ সবল দেহ-,গুলিতে বিলাসিতার কীট প্রবেশ করিয়া অকালে দ্বিত করিয়া তুলিতে পারিত না। দেহের স্বাস্থা, ক্ষেতের ধান, গোরালের তুধ, নদীর জল আর বিহলের কল-সন্ধীতে তৃপ্ত হইরা তাহারা স্বাধীন উন্মূক্ত জীবন যাপন করিত। দাসত্ব তাহাদিগকে করিতে হইত না, দাসত্তকে তাহারা অন্তরের অন্তর্মপ্রতম প্রদেশ হইতে ঘুণা করিত।

রাজপুতের বংশে রাজপুতের সমস্ত গুণ লইয়াই রোশণ সিংএর জন্ম হইয়াছিল। নওয়াদা প্রামে বিভালয় ছিল না, তাই পুঁথি মুখন্ত করিয়া শিক্ষিত হইবার স্থবিধা সে পায় নাই। কিন্তু অন্ত সমস্ত শিক্ষাই তাহার প্রভাৱ পরিমাণে লাভ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই শরীর চর্চা করিয়া ঠাকর সাহেব অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আর্থী সকল দেশে সকল বীরের যাহা বৈশিষ্ট্য বলিয়াবিবেচিত হইয়া আসিয়াছে ঠাকুর সাহেব স্বভাবতঃই তাহার অধিকারী ছিলেন। বাল্যে সমবয়স্ক সমস্ত বালকের তিনি ছিলেন :মোড়ল। তাঁহার অঙ্গুলীসঙ্কেতে এই বালকদল অসাধ্য সাধন করিতে অগ্রসর হইত। লাঠি, অসি এবং বন্দক চালাইতে ভাহার সমকক্ষ বড় কাহাকেও আশে পাশে পাওয়া चाइक ना। मनवराष्ठ वानकमनाक नहेशा भीकात कतिएक वाहित इखराहि ছিল তাহার প্রিয়তম ক্রীড়া। ঠাকুর সাহেব দলের সরদার ছিলেন বটে, কিন্ত প্রথার দলের সদারি ছিলেন না। তাহার পরম শত্রুও তাহার নামে কোন তুর্ণাম রটাইবার স্থবিধা পাইত না। তাহার ক্রীড়াশক্তি অন্ত সমস্ত প্রকার আগক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিবার স্থবিধা পায় নাই। নিজের মনের উপর তাহার অসাধারণ কর্ত্ব ছিল, আর হিল শিথিবাব ও জানিবার প্রবদ : আকাজ্জা। তাই গ্রামে লেখাপড়া শিথিবার কোন ऋतिथा ना थाकिरमे । जिन निष्कत (हो । वानाकार में उर्घ । हिनी ভাষা আয়ুত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ পরিণত বয়ুসে ইংরাজী ভাষাও সাধারণভাবে তাহার আয়তাধীন হইয়াছিল এবং জেলে থাকিবার সময়

মরণের দারদেশে দাঁড়।ইয়াও তিনি বাঙালী সহক্ষীদের নিকট বাংলা ভাষা শিথিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

বাল্যে ঠাকুরসাহেবের অপর একটি বিশেষর ছিল প্রগাত ধর্মামুনরাগ। ধর্মনতে তিনি ছিলেন আর্থ-সমাজীয়। এ সমাজের সংকীর্নতা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্ন করিতে পারে নাই কিন্তু এই ধর্মতের সমস্ত প্রগাততা ও ঐকান্তিকতা তাঁহার জীবন-বাত্রা-প্রণালীর অংশ-বিশেষে পরিণত হইয়াছিল। উপাদনা ও পূজা-অর্টনায় তাঁহার প্রশ্লাত্ব পরিলক্ষিত সইত। বস্ততঃ প্রকৃত ধর্মাত্ররাগ না গাকিলে কেইই বোধ হয় বিপ্রনা হইতে পারে না। একটা ঐকান্তিক আত্মসমর্পনের তাব না ধাকিলে বিপ্রনীর তুর্গম জীবনবাত্রার পথে কেইই বোধ হয় অস্থালিত পনে আদর্শের উল্লেখ্য ঝড়বঞ্জাবজ্রপাত মাবায় করিয়া হাসিম্থে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অতিক্রম করিতে পারে না। ঠাকুর রোশণ সিংএর ধর্মাক্রমে কথার কথা ছিল না, তাহার ধর্মাতরণ কেবল গতান্থগতিককে অন্তসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার ধর্ম তাহার জ্বীবনকে প্রভাবান্থিত করিতে সমর্থ ইইয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্তা বখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হুর্ত্তর বেগে চলিয়াছিল ঠাকুরসাহেব তখন সে প্রোতের টান হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই, বোধ হয় চেষ্টাও করেন নাই। মহাঝা গান্ধীর কম্বৃক্তের শন্ধনিনাদ কেবল তাঁহার কানে প্রবেশ করে নাই, কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই দে দিনের সে আহ্বান তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া সেই বে পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল, তাহার পর আর তাঁহার ঘরে ফিরিয়া বাওয়া হয় নাই। ১৯২১ খুটাকে ঠাকুরসাহেব কংগ্রেস-কর্মী

হিসাবে হুক্ত-প্রদেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই
শক্তিশালা আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার জন্ম সরকার যে দমননীতি
অবলদন করিয়াছিলেন তাহার প্রকোপ হইতে অন্যান্ম কংগ্রেস-কর্মীর
মত ঠাকুরসাহেবও নিগুরি পান নাই। দেশবাসীকে মৃক্তিমন্ত্রে উষ্ক্র
করিবার অপরাধে তাহাকে তুই বংসরের জন্ম সম্প্রমাতিত দণ্ডিত
করা হইয়াছিল।

ঠাকুরসাহেব যথন কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তথন অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে। দেশব্যাপী অবদাদের চেউ তথুন তাহারও প্রাণে আদিয়া লাগিল। চারিদিকে নৈরাশ্রের অন্ধর্কার-স্মুংৰ কোন কাৰ্যপদ্ভি নাই, থাকিলেও সে পদ্ভি অনুসাৱে কাজ করাইবার নেতা নাই। কিংকর্তব্যবিষ্ট হইয়া তিনি যথন কোন্ পথে বাইবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না তখন রামপ্রসাদ আসিয়া তাহাকে खनाहेलन, "मर्वधमान भतिতाका मात्मकः भत्रेगः बका" গীতায় ভগবানের এই মহাবাক্য ঠাকুরসাহেব পূর্বে অনেকব্লার পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু আজ রামপ্রাদের মূথে নৃতন করিয়া ইহাই শুনিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার রুদয়ক্ষম হইল। তাঁহার মনে হইল দেশ-দেবাকে যদি ভগবানের দেবা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি তাহা হইলে পন্থা বিচার করিতে বাইয়া ব্রত ত্যাগ করিব কেন? পম্বাকে দেশের উপরে স্থান দেওয়া দেশ-দেবার পরিপম্বী नम्र कि? अमहरमान आत्मानात्न आगि अमहरमान आत्मानात्त्र क्छारे (यागरान कवि नारे, एम्-एमवाद महायुक भन्ना विनयारे 'त्यागरान করিয়াছি। আর আজ দেই আন্দোলনের স্রোত বন্ধ হইরা গিরাছে বলিয়াই কি আমার সমন্ত কর্মশক্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে? তাহার প্রণ তাহাকে বুরাইল বে, প্রার ঔচিত্যাত্নিত্য বিচার না

করিয়া কেবলমাত্র পেবার আদর্শটুকুকে সন্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হওরাই নিকাম অদেশপ্রেমিকের কর্তব্য। ঠাকুরসাতের অন্তরের এ নিদেশি অবহেলা করিতে পারিলেন না। রামপ্রদাদের নেতৃত্ব সানন্দে স্থীকার করিয়া লইয়া ইনি বিপ্রবদলে বোগদান করিলেন।

রামপ্রসাদ, ঠাকুরসাহেবকে কেবলমাত্র সংগঠন কার্যের জন্মই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্রেণ ডাকাতির জন্ম দল ইইতে তাঁহাকে ডাকা হয় নাই, তিনিও তাহাতে কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। তথ্পপ এক দ্বিন প্রকৃত্যে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বাসগুতের <sup>!</sup> চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশের ছড়াছড়ি। তাহার গৃহ, তাহার তৈজসপত্র, তাঁহার বাক্স পেঁটরা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। কি মিলিল তাহা কেবলমাত্র পুলিশই জানিতে পারিল। অথচ অনুসন্ধান শেষে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইতে ছাড়িল না। আদালতে আসিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ডাকাতি এবং নর-হত্যার অভিযোগ। ট্রে-ডাকাতি সম্বন্ধে তাহার বিক্লমে কিছুই প্রমাণ হুটল না। কিন্তু অপর একটি ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবার দায়ে বিচারক তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ঠাকুরদাহেবের প্রাণ ছিল, সরকার তাহা জানিতেন। তাঁহার শক্তি ছিল, এ কথাও সরকারের অবিদিত ছিল না। আর স্বার উপরে তিনি বিপ্রবদ্ধের অন্তম সদস্ত ছিলেন। ইংরাজের আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার জন্ম ইহা অপেকাও গুরুতর অভিযোগ থাকিবার প্রয়োজন আছে কি ?

ঠাকুরসাহেবের দৈহিক ও মানসিক শক্তি ছিল অতুলনীর। শারীরিক ক্লেশেকে তিনি জ্রক্ষেণও করিতেন না, মানসিক ক্লেশে কোন দিন্ত ভাহার চিত্ত চঞ্চল হয় নাই। পাহাড়-প্রমাণ ছঃখ-কটের চেউ ভাহার বীর হদরে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কারাবাসকালে তিনি যে অপূর্ব আত্ম-সংষম ও দড়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। লক্ষ্ণো জেলে কর্তৃপক্ষের পাশবিক আচরণের প্রতিবাদকল্পে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ষথন অন্শন-ব্রত অবলম্বন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তথন ঠাকুরসাহেব সানন্দে দশতি প্রদান করেন। তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার 'কষ্টদহিষ্ণুতা, তাহার স্বথক্তবে উদাদিত দিনের পর দিন অপেক্ষাকৃত তুর্বলয়দ্ম সত্যাগ্রহীদের প্রাণে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিত। হুই-এক দিশের মধ্যেই অধিকাংশ সভ্যাগ্রহী অনাহারে তুর্বল হইয়া শ্ব্যাপ্রয় কুঞ্জিয়া-ছিলেন, জেল কত্পিক আপনাদের প্রতিপতি রক্ষার জন্ম তাঁহাদিগকে জোর করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আহার করাইত। কিন্তু ঠাকুর-সাহেব এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, স্থদীর্ঘ প্রনর দিন কেবল মাত্র জল পান করিয়া দিব্য সাধারণ লোকের মতই সমন্ত কাজকর্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার নি হ্য-নৈমিত্তিক কমে সামান্তমাত্রও বিশৃঞ্জলা উপস্থিত হইতে পারে নাই। ডাক্তারগণ তাঁহার এই অসম্ভব আত্মশংযম দেখিয়া বিশ্বয়ে অভিভূত হইতেন, তাঁহার সহক্রমীগণ এই বিরাট সহন-শীলভার আদর্শকে সম্ম থে বিচরণ করিতে দেখিয়া হুর্বল প্রাণে শক্তিসঞ্চার ব্দমুভব করিত। বলিতে কি, এই স্থদীর্ঘ অনশন কালের মধ্যে নবাগভ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া অনুমান করিতে পারিত না বে, এই লোকটি দিনের পর দিন কেবল মাত্র জল পান করিয়া বাঁচিয়া রছিয়াছে।

আমরা পূর্বে ববিয়াছি যে, বিপ্রববাদী ও বেদান্তবাদীর মুধ্যে মূলক কোনই পার্থক্য নাই। বিপ্রববাদী বেদান্ত মুখন্ত না করিয়াও সাংসারিক সমন্ত প্রথ-ছঃখকে মনের বিকার মাত্র বলিয়া অন্নতব করিতে নিকা করে। ঠাকুর সাহেবের জীবনের একটি ঘটনা হইতে এই কথার সত্যাসত্য আরও স্বস্পাইরপে প্রতীয়মান হইবে। তিনি ব্যাব জেলে ছিলেন শেই সময়েই তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। জেল-কর্তৃপক্ষের এক জন লোক যখন এই নিদাকণ ছঃশংবাদ ভাহার নিকট বহন করিয়া লাইয়া আদিলেন তখন তিনি কারাগৃহের এক নির্জন প্রাস্তে বিদিয়া বাঙলা ভাষায় লিখিত একখানি পুন্তক পাঠ করিতেছিলেন। সংবাদবাহী কর্মচারী প্রথমে কতকটা ইতন্তত কবিয়া তারপর নিতান্ত সংক্ষেপে তাহাকে সমন্ত সংবাদ শুনাইয়া দিলেন। ঠাকুর সাহেবের মুখমগুল বিবর্ণ হইয়া উঠিল কিছা দে মুহুর্ত মাত্রের জন্ম। তাহার বৈদান্তিক প্রাণের মূল তন্ত্রীটি তখরাই খুখার দিয়া বলিয়া উঠিল, জন্ম ও মৃত্যু একই জিনিসের ছই বিভিন্ন রূপ বই ত নয়। পিতার মৃত্যু-সংবাদে তুমি বিচলিত হইবে কেন? মুহুর্ত মধ্যে এই তরুণ ঋষি আত্মক হ'ব কিরিয়া পাইলেন, মৃথ হইতে বাহির হইল কেবল তিনটি শব্দ "ওঁ তৎ সং"। মানব হৃদ্যের সহন্ত সংহার বশত যে ঘুই ফোটা অঞ্চ চোখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল ভাহা মধ্যপথে বাম্প হইণা উড়িয়া গেল।

অপরের সম্বন্ধে তাঁহার এই উদাসীত যে হৃদ্যহীনতার নামান্তরমাত্র ছিল না, তাঁহার আপনার প্রতি উদাসীত লক্ষ্য করিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আনালতে যখন তাঁহার জীবনমরণের কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল তখনও নিমেবের জ্বত্য কেহ তাঁহার মুখভাবে শহা বা উদ্বেশের চিহ্ন লক্ষ্য করে নাই; কাঁসীর আজ্ঞা শুনিয়াও তাঁহার মুখভাবের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহার শুভাকাজ্জী বন্ধুগণ দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিক্লে কোন প্রমাণ নাই। তাই চীফকোট ও প্রীভিকাউন্দিলে আপীল করিয়া তাহার। এই তক্ষণ সন্ধ্যাসীর প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠাকুর সাহেব কিন্তু প্রাণ লইবার চেষ্টা ও প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা একই প্রদাসীত্যের সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া ভলিত্যেন। বন্ধুগণের অন্ধরোধে তিনি বখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন

তখনও তাহার মনোভাবের বিদ্যাত্রও পরিবর্তন হয় নাই। প্রাণের আশা তিনি কোন দিনই করেন নাই, তাই প্রাণ বাঁচাইবার শেষ চেটা নিশ্ল হইয়া গেলেও নৈরাল আদিয়া তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করিতে পারে নাই। লেখাপড়া ও ভগবং আরাধনার ভিতর দিয়া তিনি আসহ-মৃত্যুকে বর্গ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন।

চীক্কোর্টের রায় বাহির হইবার অবাবহিত পরেই সহক্ষীদের নিক্ট হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে এলাহাবাদ জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং দেখানেই তাঁহার ফাদী হয়। সাংসারিক স্বথ-ছ:খের প্রতি' যে ওদাসীত তাঁহার আজীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিন্থলে, ফাঁসী কাঠের নীচে দাঁড়াইয়াও তিনি দে বৈশিষ্টাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিপ্লবীর চির-সহচর শ্রীমন্ত্র'-গবলগীতা শেষ পর্যস্ত তিনি হস্তচ্যত হইতে দেন নাই। ফাঁদীর পূর্ব. রাত্রিতে শ্রীভগবানের মুখ-নিস্তত অমুতরস পান করিয়া তিনি নিজের প্রাণকে নৃতন শক্তিতে সঞ্চীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই প্রভীতের আলো দিকদিগতে ছভাইয়া পড়িবার পূর্বেই জ্লাদ আসিয়া যথন তাঁহার গুহের বার খুলিয়া দিল তখন চিরসহচর গীতাখানি হাতে লইয়া অচঞ্চল চিত্রে, অকুম্পিত পদক্ষেপে তিনি কারাকক্ষ হইতেবাহির হইয়া আসিলেন: ফাঁদীকার্চে আবোহণ করিবার সময়ও তাহার হৃদয় কাঁপিল না । জল্লাদ काँशात भनारात्म काँगीत मि প्रकारेन, ठाकुत मारूव এ सीवरनत मरू শেষবার বলিয়া উঠিলেন, "বন্দেমাতরম্।" সে কণ্ঠমর কি গভীর, কি ভক্তি ও ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ। সে আবেগকম্পিত কঠের ब्राकृण कांट्यात छात्रराज्य चरत चरत कननीत क्षत्र हक्षण हरेशः উঠিল। কিছু আইনের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, কারাধ্যকের পামাণ হলরের বারে আহত হইয়া তাহা ফিব্রিয়া আসিল। মুহুর্ত মধ্যে

ঠাকুরসাহেবের দাঁড়াইবার অবলম্বনটুকু জ্লাদের কঠোর হস্তম্পর্শে পদতল হইতে সরিয়া গেল। কেবল এক মৃহুর্তের জন্ম এলাহাবাদ জ্লেবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠাকুরসাহেবের মৃধের শেষ উচ্চারিত বাণী "ওঁ" শব্দের প্রতিধ্বনি ঘূরিয়া বেড়াইল। তারপর সব নিজ্জ। প্রভাত-সূর্বের ঈবদ্ধ কিরণজ্ঞাল ৩৭ বংসর, বয়ন্ধ এই "অনিক্ষিত" গ্রাম্য যুবকের মূক্ত আত্মাকে নক জীবনের বসে সঞ্জীবিত করিয়া অমরধানে বহন করিয়া লইয়া গেল।

ু ঠাকুরসাহেবের আত্মীয়গণ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদেব বড় আশা ছিল যে জাবনে যহার অনৃষ্টে কোধাও কোন অভ্যর্থনা মিলে নাই, মরণে আজ সে দেশবাদীর শ্রদাঞ্জলি পাইবে। কিন্দ্র তাহার জীবনের চিরশক্র সবকার বাহাত্বর মরণেও তাহার শক্রত। করিতে বিরত হইলেন না। আদেশ হইল শোভাষাত্রা করিয়া শব লইয়া যাওয়া হইতে পারিবে না। তাই জনতাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইল। নিতান্ত সাধারণভাবে আর্দুসমাজের পদ্ধতি অনুসারে ঠাকুরসাহেবের আ্রীয়গণ গঙ্গাতীরে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সহজ্ব অনাড্রের জীবন-নাটকের ব্যনিকা নিতান্ত আড্রেরহীন ভাবেই পতিত হইল।

কেমন করিয়া, কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ঠাকুরসাহেব মৃত্যুকে
অত সহজভাবে বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বলিখিত
এক পত্র হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই পত্র ফাঁদীর এক সপ্তাহপূর্বে তিনি নিজের এক বর্দ্ধর নিকট লিখিয়াছিলেন। জেল-কর্তৃপক্ষ
ইহার অনেক অংশ কাটিয়া দিয়াছেন, বিশেষত যে অংশগুলিতে তিনি
রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাই কেমন করিয়া
মরণের বারে দাঁড়াইয়াও তাঁহার দরদী প্রাণ দেশের ভবিয়ৎ ভাবিয়া

আকুল হইতেছিল তাহার জীবন্ত ছবিখানি আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিতেছি না তথাপি এই পত্রধানি হইতে তাহার অস্তরের ভাবগুলি সম্বন্ধে পাঠক একটা মোটামূটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন ৷ পত্রধানি হিন্দাতে লিখা হইয়াছিল, আমরা তাহার যথাসম্ভব খাঁটী কোমুবাদ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এক সপ্তাহের মধ্যেই ফাঁদীকার্চে সব শেষ হইরা যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রাণঢালা প্রেমের প্রতিদান তুমি যেন তার কাছ থেকেই পাঞ্চ। আমার জন্ম হংথ করো না, বঁরু ৷ আমি সানদেই মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি। মরণের করাল গ্রাস থেকে কেউ হাঁচতে পারে না। শেষ দিন পর্ণন্ত ঈশ্বরের নাম জপ করে জীবনের পবিত্রতা বজায় রেখে মরতে পারেশে আর চাই কি । ভগবানের আশীর্বাদে আমি এ ছুইটি সাংনায়ই কৃতকার্য হতে পেরেছি। আমার মৃত্যুতে তাই কারও হঃখিত হবার কোন কারণ নেই। প্রায় হ'বৎসর হতে চ'ললো আমি ছেলে-মেয়েদের ছেতে দরে বাস কচ্ছি। তাই আসক্তির বন্ধন আমার কেটে গেছে। এই তু'বৎসর কাল ভগবানের ধ্যান করবার বথেষ্ট জবিধা পেয়েছি। সময়ের অভাব হয় নাই, সে সময়ের সদ্যবহারও করতে পেরেছি। মোহ আমার কেটে গেছে, বাসনার আগুন আরু এ ক্রায়ে জলতে পার না। বন্ধ, আজ এক অভ্তপ্র তৃপ্তিতে আমার সমস্ত হৃদয়খানি ভরে উঠেছে। আমার প্রাণ বলছে বে, এই তঃথকন্তময় জীবনের লীলা দাক করে আমি আনন্দময়ের আনন্দধামে যাবার আব্বোজন করেছি। আমার শাস্ত্র বলে বে, ধর্মবুদ্ধে প্রাণত্যার কর্তে পরকালে অক্যুম্বর্গ লাভ হয়। 'ধর্মাযোদ্ধা স্বার বনবাসী তপস্বীর মধ্যে মূলত কোনই পার্থক্য নাই। ....তবে আৰু আদি। আমার ভালবাসা নিও:"

এই পত্রধানির প্রত্যেকটি বাক্যে ও প্রত্যেকটি ছত্তে যে নির্মণ হদয়ের

ছবিধানি ফুটিয়া উ.ঠতেছে তাহার গোমা গন্তীর মূর্তিধানির সম্মুখে শিক্ষা-ভিনানীই হউক অার ধর্মাভিয়ানীই হউক—সকলের মন্তক্ট কি সম্লবে নত হইয়া পড়িবে না ?

## রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

কাকোরীর ডাকাতি সম্পর্কে ১৯২৫ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর যক্ত-প্রদেশের পুলিশ বখন রাজেল্রনাথ লাহিডীর গ্রেপ্তারী পরোম্বানা শইয়া তাহার কাশীর বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অন্ধ্রসন্ধান করিতে ব্যস্ত বাজেন্দ্রনাথ তথন কলিকাতা দক্ষিণেখবের এক বাডীতে⊾বসিয়া ∴গাপনে বোমা প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতেছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের সংগঠন-কার্য মোটামুট বুকমে কৃতকাযতার সহিত্ই সংসাধিত হইয়াছে, ট্রেণ-ডাকাতির পর হাতে কিছু অর্থও হইয়াছে, অভাবের আর তেমন তাড়না নাই। তাই রাজেন্দ্রনাথ তথন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই অন্ত-শস্ত্র সংগ্রহের দিকে মনোধোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বোমা-প্রস্তুতপ্রণালী ভাল করিয়া শিখিয়া লইয়া বুক্তপ্রদেশের কোথাও একটি काद्रशाना थूनित्वन, ইहाई हिन छाँहात महत्र। किन्त छाँहात वर् चानाग्न वाक পिछन। পর্বাদন ধবরের কাগ্রু থূলিতেই দিবালোকের মত সমস্ত কথা স্পষ্ট হইয়া তাহার চোথের সমূথে ভাসিয়া উঠিল। ব্লাজেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সন্থিগণ সকলেই ধরা পড়িয়াছে; এখন যুক্তপ্রদেশে ফিরিয়া গেলে সাধ করিয়া পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করা হইবে সাত্র। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেকের সক্ষে পরামর্শ করিয়া অনশেষে তিনি দক্ষিণেধরেই আরও কিছুদিন গা
ঢাকা দিয়া থাকিতে মনস্থ করিলেন।

বাঙলাদেশের কয়েকজন বিপ্লববাদী সমস্ত ভারতের বিপ্লববাদীদের জন্ত বোমা সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্তে দক্ষিণেশ্বরে একটি কারখানা খুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে টিকটিকির চক্ষ্ এড়াইয়া বেশীদিন কোন বড়যন্ত্রমূলক কাজ চালাইবার স্থবিধা হয় নাই, এবারেও হইল না। কলিকাতার গোয়েলাবিভাগ এই গুপু কারখানাটির সন্ধান পাইল: ফলে ১৯২৫ সনের ১০ই নবেম্বর এ বাড়ীতে পুলিশের হানা, পড়িল। অনেক কাগজপত্র ও বিক্লোরক পদার্থের সঙ্গে এখানকার সকলেই ধরা পড়িলেন। যুক্তপ্রদেশের পুলিশ সবিক্রয়ে শুনিতে পাইল বে, এত তয় তয় করিয়া খুঁজিয়াও যাহার সন্ধান তাহারা এত দিনের মধ্যেও পায় নাই সে দিব্য নিশ্চিম্ভ মনে কলিকাতায় বসিয়া গুপুপ্রিশ কর্মচারীদের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিতেছিল।

তারপর স্পেশাল ট্রিবিউনাল বসিল, সাক্ষী-সাবুদ আসিল, উকীল, আসিলেন, ব্যারিষ্টার আদিলেন, অনেক হাঁকহাঁকি ডাকাডাকি ও বাকবিতপ্তার পর ধর্মবিতার মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিলেন। রাজ্জের নার্ব দশ বৎসরের সপ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু তাহার মাবার উপর অপর একটি গুরুতর বড়যন্তের মামলা থাড়ার মতন ঝুলিয়া আছে। তাই তাঁহাকে তাহার দগুভোগ করিবার অবসরও দেওয়া হইল না। যাহাদিগকে অস্ত্রশক্তে সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্তে রাজ্জেনাথ কলিকাতায় বোমাপ্রস্তুতপ্রশালী শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, পুলিশের রুপায় তিনি লক্ষ্ণো আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিবার স্থবিধা পাইলেন। তাহার পর বাহা হইল তাহার ইতিহাস আমরা ইভিশ্বে ই সংক্রেপে বর্ণনা করিরাছি।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাদে পাবনা জিলার ভরেশা গ্রামে মাতৃলালয়ে রাজেল্রনাথের জন্ম হয়। এই জিলারই মোহনপুর গ্রামে তাহার পিত্রালয়। তাহার পিতা ক্ষীতিমোহন লাহিড়ী নিজ গ্রামের একজন সম্ভ্রাস্ত শোক ছিলেন। কথায় বলে পিতার দোষগুণ পুত্রে বর্তিয়া থাকে। কার্যত দেখা যায় যে পিতার গুণের অধিকারী না হইলেও পুত্রমাত্রই পিতার দোষগুলির যোল আনা অধিকারী হইযাই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ পিতার সমস্ত সৃদগুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লীতমোহন প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন; ভাহার উপর স্বীয় ঔদার্ঘ্য সহদয়তা ও লোকসেবা দারা তিনি সমস্ত **দেলাবাসীর শ্রদ্ধা** ও ভালবাসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খনেশী আন্দোলনের প্রবল শ্রোতে যখন বাংলাদেশ ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল ক্ষীতিমোহনও সে স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে ইতন্তত করেন নাই। এবং ইহারই ফলে বাংলা পুলিশের সতর্ক সম্মেহ দৃষ্টি তাহার, তথা ভাহার পরিবারস্থ সকলের উপুরেই পতিত হইরাছিল। সে দৃষ্টি আত্র পর্যন্তও অপসারিত হয় নাই, বরং রাজেজনাথের ফাঁসীর পর হইতে সে মেহের প্রগাঢতা আর ও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ক্ষীতিমোহনের বদান্ততা দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। হুংস্থের হুংথ দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয় স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠিত। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে অভাবের অন্ত নাই। ম্যালেরিয়ার সেথানে চিরস্থায়ী বন্দাবন্ত;
স্প্রেম পানীয় জল কাহাকে বলে তাহা সেথানকার লোক বড় একটা
জানিবার অবসর পায় না; মা সরস্বতী বোধ হয় সপত্নীর শক্রতা ভূলিয়া
লক্ষীর সঙ্গে সংক্ষই পঞ্জীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া গিয়াছেন।
ক্ষীতিমোহন গ্রামবাসীদের এই সমস্ত হরবন্ধা চক্ষে দেখিয়া অনেক
সময়েই গোপনে অঞ্চ বিস্কর্দন করিছেন। সাধ্যমত ভিনি ইহার

প্রতীকার করিতে কখনই বিরত হন নাই। মোহনপুর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিভাগয় আজেও তাহার কীর্তিস্তত্ত্বরূপ বর্তনান বহিয়াতে।

এমন পিতার প্র রাজেন্দ্রনাথ পিতার সমন্ত সদন্তণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যে ও ধৌবনে তাহার পারিপার্থিক অবস্থা
এই গুণগুলিকে নই না করিয়া বরং বিকশিত হইবারই সহায়তা করিয়াহিল! অনেক সময় দেখা গিয়াছে বে, পিতা শত্ উদার হইলেও
আপনার স্বভাবস্থলভ স্থার্থপরতাকে ভুলিতে পারেন না। পুত্রস্লেহে অন্ধ
হইয়া অনেক সময়েই তিনি পুত্রকে বিপদসন্থল কর্ত্ত্রপথ হইতে নির্ভ্
করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রনাথ কতকগুলি বিশেষ
স্বিধা উপভোগ করিবার স্বান্ধা পাইয়াছিলেন। বাল্য ও ধৌবনের
অধিকাংশ সময়ই তাহাকে পিতার নিকট হইতে দ্রে বাদ করিতে হইয়াছিল। ফলে পিতার সমন্ত স্বেহটুকু উপভোগ করিবারই তাহার স্ববিধা
হইয়াছিল, পিতৃহাদয়ের ত্র্বলতাছারা অভিতৃত হইবার আশান্ধা কোন
দিনই ভাহার হয় নাই।

১৯১৯ খৃষ্টান্দে রাজেন্দ্রনাথ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের প্রবৈশিকা পরীক্ষায় উত্তীন হইয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং ষথাক্রমে আই এ ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীন হন। ইতিহাসে ও অর্থশাস্ত্রের প্রতি রাজেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অন্তরাগ ছিল। আই এ ও বি এ পরীক্ষায় তিনি এই উভয় বিষয় লইয়াই উত্তীন হইয়াছিলেন এবং ইতিহাসে এন এ পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত্ত হইতেছিলেন। অর্থশাস্ত্রের প্রতি সত্য সত্যই তাহার একটা আন্তরিক অন্তরাগ ছিল। তিনি বলিতেন যে, বর্তমান বুগে অর্থশান্ত্র না জানিলে কাহারও শিক্ষা শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না। নিজের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে যাহার সম্যক কোন ধারণা তাই তাহার পক্ষে 'দেশ দেশ' বিলয়া চীৎকার করা নিতান্তই

নিরর্থক। অর্থশাস্ত্র ও অন্তর্রাইর অবস্থা সম্বন্ধে একটি হস্পাই ধারণা না থাকিলে কেহই প্রকৃত সদেশদেবার যোগা হইতে পারে না। রাজেন্দ্র-নাথের পক্ষে ইহা কেবল মুখের কথা ছিল না। নিজে যথেই পরিশ্রম করিয়া জগতের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক অংস্থা সম্বন্ধে অনেক পড়ান্ডনা করিয়াছিলেন। বিষ্
বিভাগ যে কতী ছাত্র বলিয়া তাহার মতীর্থগণ এ কথার সন্তাহা স্বীকার করিবেন।

কিন্তু ওছ ইতিহাস ও অংশার আলোচনা করেয়া রাজের্নাথ নিজে 😎 হইয়া গিয়াছিলেন এমন কথা তাহার পরম শত্রুত বলিতে পারিবে ना। त्करल मण्डिक लहेबा त्कर विश्ववी रहेट भारत ना; विश्ववीत হৃদয় চাই। দেশের হৃদ শার কথা চিন্তা করিয়া যে হৃদয়ে উচ্ছুদিত বুক্তের স্রোতানেগ প্রধাবিত হয় না, সে হৃদয় অপর বাহাই করুক না কেন বিপ্লববাদের দর্শনকে স্বীকার করিয়া শইতে পারে না। রাজেন্ত-"নাথের হানয় ছিল, ব্যারোমিটারের মত। সামার আথাতেই সে হানমের প্রত্যেকটি তন্ত্রী ঝন্ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। তাই একদিকে তিনি বেমন ইতিহাস ও অর্থনীতির সাহায্যে মন্তিম্বের চর্চা করিতেন, অপর দিকে আবার তেমনই দাহিত্য, সঙ্গীত ও নানাপ্রকার শিল্পকশার অংলোচনা দারা রুদয়ের চচ্ । করিতেও তাহার উৎসাহের অভাব পরি-শক্ষিত হইত না। বাংশাও ইংরাজী ভাষায় উচ্চশ্রেণীর এমন কোন সাহিত্য পুস্তক ছিল না যাহা রাজেজনাথ একাধিকবার পাঠ করেন নাই। শাহিত্যের প্রতি তাহার এইরূপ অসাধারণ অসুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি অক্সান্ত ভাতাদের সঙ্গে মিলিয়া নিজ গ্রামে জননী বসন্তকুমারীর নামে এক পুতকালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রেপ্তারের অধ্যবহিত পূর্বে ইরি হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের বন্ধ সাহিত্য-পরিষদ সভার অবৈতনিক সম্পাদকরূপে

কাজ করিতেছিলেন। এক দিকে তাহার ষেমন পড়িবার ইচ্ছা ছিল অদম্য, অপর দিকে তেমনই তাঁহার লিখিবার প্রবৃত্তি ও শক্তিও ছিল অসাধারণ। "বন্ধবাণী", "শঙ্খ" প্রভৃতি বাংলা কাগতে প্রায় নিয়মিত রপেই তাঁহার শিখিত প্রবন্ধ, গন্ধ ও কবিতা বাহির হইত। এতদ্রিম কাশীতে তিনি 'অগ্রদূত' নামক এক হস্তলিখিত কাগজ পরিচালনা করিতেন। বালক ও বুবক দকলেই যাহাতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপন আপন মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে অভ্যাস করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই তিনি আপনার 'অগ্রদৃত' পরিচালনা করিতেছিলেন। ছেলেদের জন্ম এমনই তাহার দরদ ছিল যে, নিতাস্ত ছোট ছেলেদের কাছেও বার বার হাটাহাটি করিয়া, এক রকম হাতে পায়ে ধরিয়াই এই কাগজের জন্ম প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ভিম তিনি কিছুদিন কাশী স্বাস্থ্য সমিতির সম্পাদকরণে কাজ করিয়াছিলেন। এক কথায়, লোকহিতকর এমন কোন কার্ধ ছিল না যাহাতে রাজেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন নাই। স্বাধীন। জীবন যাপন করিয়াও লোকে লোকহিতকর কাজের জন্ম যাহা করিতে পারে না রাজেন্দ্রনাধ ছাত্রশীবনেই তাহা অপেক্ষা অনেক্ গুণ বেশী কান্ধ করিয়াছেন।

আন্তর্থের বিষয় এইরূপ জনহিতকর প্রত্যেকটি কার্ধের জন্মই রাজেন্দ্রনাথকে জ্বাবদিহি করিতে হইয়াছে এবং সে জ্বাবদিহি করিতে হইয়াছে নিজের জ্বমুল্য জীবন ফাসীকার্চে উৎসর্গ করিয়া। হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েসনের কার্যক্রম ও নিয়মাবলী শীর্ষক করেক শুগু কাগন্ধ কারেন্দ্রী মামলা সম্পর্কে গৃত করা হইয়াছিল। ঐ নিয়মান্বলীতে সভ্যাদিরের কউব্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত ছিল বে, প্রত্যেক সভ্য সমস্বত প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বববাদ

প্রচার করিবে। এই নিয়মটির হৃত্র ধরিয়া পণ্ডিত জগৎনারায়ণ বিচারকের কাছে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, রাজেন্দ্রনাথ এই নিয়ম অন্ত-সারেই পাঠাগার, স্বাস্থ্য সমিতি, সাহিত্যপরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিপ্লববাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 'হিন্দুন্থান রিপাবলি-ক্যান এন্সাসিয়েদন' যে এইরূপ উপায়ে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে চেষ্ট্রা করিতেছিদ তাহা আমরা অম্বীকার করি না। রাজেন্দ্রনাথ যে এই সমিতির •অক্ততম প্রধান সদস্য ছিলেন তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি এক বিপ্লববাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ লইয়াই সমস্থ প্রকার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাহা বলিলে রাজেন্দ্রনাথের বিভান্নরাগ ও লোক-হিতবতের অপমান করা হয়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া কেহ কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলে সে ঐ প্রতিষ্ঠানের জ্ঞা প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে পারে না। হদরের প্রেরণায় কোন কাব্দ করিতে ষাওয়া আর কর্ত ব্যবৃদ্ধির প্রেরণায় কোন কান্ধ করিতে যাওয়া এক কথা নহে। স্বাস্থ্য-সমিতি বা সাহিত্যপরিষদের জন্ম রাজেন্দ্রনাথ যেরপ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতেন তাহা ঘাহারা দেখিয়াছেন তাহারা প্রম শক্র হইলেও যদি ক্রায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে একথা বলিতে পারিবে না (य, त्राटकक्तनाथ (कवनमाङ कर्जरवात थाजिरत अथवा लाक रमधाहेवान क्रज व्यथा के मम्ह প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্মচারীদের আদেশ পালন করিবার জন্মই উহাদের জন্ম কাজ করিয়াছেন। রাজেজনাথ বিপ্লববাদী ছিলেন সত্য, রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করাকেই তিনি স্বীয় জীবনের চরম উদ্দেশ্য विनया श्रीकात कत्रिया नहेशाहित्नन वर्ते, किन्तु रन हत्रम উদ्দन সংসাধনের জন্মও তিনি ভণ্ডামীর প্রপ্রায় দিতে পারেন নাই। সাহিত্যের প্রতি ভাহার স্তাস্তাই **আন্তরিক অমুরাগ ছিল।** সাধারণ ছাত্রদের नकन विषय्य अब्ब ज पिर्वया जाराव मत्रमी आप मछा मछारे वाशा লাগিত। তাই হ্নযোগ পাইলেই তিনি এই সমস্ত কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম নহে।

বিশাদিতাকে রাজেশ্রনাথ অন্তরের সহিত গুণা করিতেন। তাঁহার আচাব-ব্যবহার ও জীবন্যাত্রাপ্রণালীর মধ্যে এমন্ট একটি সহজ সর্গতা ছিল যাহা সকলের চক্ষেই প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়িত। আজুর্কালকার শিক্ষিত, বিশেষত সাহিত্যের প্রতি অন্তরাগবিশিষ্ট যুবকদের মধ্যে এমনই একটা অন্ধ অন্থকরণপ্রবৃত্তি লক্ষিত'হয় যাহা দেখিলে শিক্ষিত ভদ্র হৃদয়ে আপনা আপনিই একটা বিভ্যমার দ্রুরি হয়। রাজেলনাথের মধ্যে কেহ কোনদিনই এইরপ ভাব লক্ষা করে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে তিনি সত্য সতাই ভাশবাসিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোনদিনই তিনি 'রাবীক্রিক' সাঞ্জিতে বদেন নাই। সঞ্চীতের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক অমুরাগ ছিল; কিছু তাঁহার মুখে একটি দিনের জন্মও অশ্লীল গানের একটি ছত্রও কেহ উচ্চারিত হইতে শোনে নাই। তাহার সর্গ মধুর ব্যবহার, তাহার চরিত্রের পবিত্রতা, তাহার প্রগাঢ় বন্ধপ্রীতি, তাহার বৈদাস্তিক ঔদাসীক্ষের ভাব, তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই মুগ্ধ করিত। তাহার সতীর্থদিগের ৰব্যে ছুই এক জনের দক্ষে আলাপ করিবার স্থবিধা এই লেখকের হট্টবাছে। তাহার এই সব বন্ধর প্রাণে নেশসেবার প্রবৃত্তি বোধ হয় বিশ্বমাত্রও নাই ৷ তথাপি রাজেন্দ্রনাথের কথা বলিতে বলিতে তাহাদের कारि कन वानि उ पिरिशाहि। তাरापित मृत्ये छनिशाहि ता, रिन् বিশ্ববিভাশয়ে এমন কোন ছাত্র ছিল না যাহার সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ প্রীতি-সত্রে আবদ্ধ ছিলেন না। রাজেন্দ্রনাথের প্রাণ ছিল তাগ আমরা পর্বেই বলিরাছি, এই প্রাণ আবার সংক্রামিত হইতে পারিত। তাহা না হইলে ভিন্নভাষাভাষী, ভিন্ন প্রদেশের লোক রাবেন্দ্রনাবের অকালমৃত্যুর কর্বা শ্বর্থ করিয়া অঞ্চ-বিদর্জন করিত না।

রাজেন্রনাথের সভাবস্থলত উদাসীনতা তাহার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিত। উদাসীনতার তইটি বিভিন্ন রূপ একটি কর্মকুণ্ডার রূপান্তর মাত্র, অপরটি নিদামক্ষীর বিশেষ শক্ষণ। রাজেন্দ্রনাথ নিদামক্ষী ছিলেন। তাই তাঁহার উলাসীনতা ছিল নিম্কানতার প্রতীক। বিষাদ বা চিম্ভার রেখা রাজেন্দ্রনাথের মখনগুলে কেহ কোন দিন অন্ধিত দেখিতে পায় নাই, গাছীর্যের ছায়া গ্রাসিয়া সে মুখের স্বচ্ছ সহাস্ত ভাবটিকে কোন দিন মুহুর্তেব জন্তও কেই চাকিয়া ফেলিতে দেখে নাই। মাথার উপরে যত গুরুতর কার্যের দায়িত্ব-ভারই থাকুক না কেন, তাঁহার বালফুলভ চাপল্য স্বচ্ছ হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ্রোত এক মুহুর্তের জন্মও কেহ বন্ধ হইতে লক্ষ্য করে নাই। তাঁহার বন্ধুগণ বশেন যে, রাজেল্রনাথ যে কোন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ বিপ্লব-বাদের কার্যে নিযুক্ত হউতে পারে এ কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। ভাহার সভাবস্থলত চাপল্য দেখিয়া কেহই তাহাকে কোন শ্বকতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে সাহস পাইত না। অথচ রাজেন্দ্র- . নাথের দায়িত্রবোধ কত প্রথর ছিল তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সমস্ত যুক্তপ্রদেশীয় বিপ্লব কর্মের তত্তাবধান করিবার ভার কেন্দ্রীয় সমিতি তাহারই উপর অর্পণ করিতে বিনুমাত্রও ইতন্তত করে নাই। তাহার দৈনন্দিন জীবনের এই উদাসীনতাই তাহাকে মৃত্যু সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আদালতে यथन তारात कीवन-मत्रावत नमला नरेशा वित्तत भन्न विन व्यादनावना চলিতেছিল তথন তিনি নিশ্চিম্ত মনে কাঠগড়ার ভিতর বসিয়া বন্ধুদিগকে হাসাইবার জন্ম নিত্য নৃতন নৃতন ফন্দী বাহির করিবার কাজ লইয়াই বিভার। তাহার এই ভাব দেখিয়া একদিন ব্যারিষ্টার মি: চৌধুরী ভাহাকে জিজালা করিয়াছিলেন, "কি হে, ভোমার বিক্লম সরকার পক

কত প্রমাণপ্রয়োগ উপস্থিত কবেছে সে সম্বাদ্ধ ভোমার কোন ধারণা আছে ?" রাজেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এমন শ্ববে এমন মুখভনীর সহিত একটি ক্দ "না" শব্দ উচ্চাবিত হইল যাহাতে কেবল ব্যারিষ্টারসাহেব কেন, সহকারা কেহই বিশ্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বস্তত রবাজ্রনাথের কথা "জীবনমৃত্যু পায়েব ভূত্য চিত্ত ভাবনাহীন," কেবল কবির কল্পনা শার নহে, এ ছবি বাস্তব সত্য ও হইতে পাবে।

বাজেন্দ্রনাথ থাটি বিপ্লবী ছিলেন। তাই বিপ্লব বলিতে তিনি সম্বীণ, বাজনৈতিক বিপ্লবমাত্র মনে করিতেন না! তিনি স্বাধীনতা চাহিতেন, কিন্তু ভাহাব াবশেষ কোন ৰূপ মাত্ৰকে নহে। দৰ্বভোমুখী স্বাধীনতাঁই ছিল তাঁহার কাম্য। পবিবাব ও সমাজে ব্যক্তিকে দাদ করিয়া রাখিয়া দেশের জন্ম রাজনৈতিক স্বাধীনতা অজন করিবার আন্দোলন কোনদিনই তাহার মনঃপুত হয় নাই। তাই দেশে এক বিবাট বিপ্লব সৃষ্টি ক বয়া এক বাব দেশের জন্ত সর্বভোমুখী স্বাধানতা অজন করিবার উদ্দেশ লইঘা তিনি विश्ववन्तम (याग्रानान कविद्याण्टिनान । व्याद्यस्तनात्थव विश्ववचार्यः মুখের কথা মাত্র ছিল না। কেবল theory লইয়া লস্কট থাকিবার লোক ि जिल का ना। वारका ७ कार्स जिन ममझार विश्ववी किरनन। পুরাতন বান্ধণ্যধর্মের ভগ্ন পভাকার মত যে যজ্ঞোপরীত আছও বাঁচিয়া থাকিয়া হিন্দুসমালে অস্থাভাবিক বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে দে যজ্ঞোপরীত আন্দানস্থান বাজেন্দ্রনাথ নিজে সর্বাগ্রে বজন করিয়া সহকারীদের সম্মুখে ধর্মবিশ্ববের সকেত নিদ্রেশ করিক্লছিলেন। ধাতাখাত বিচারের মধ্যে धर्म लुकारेशा नारे এरे कथा क्षत्राण कतिपात क्रमा जिन निरम जुकत भारत, এমন কি গোমাংল ভক্ষণ করিতেও ইতত্তত করেন নাই। এই কার্যের প্রয়োজনীয়তা, বা দার্থকাল করে বভান্তর গাকিছে পারে কিন্তু ও কথা क्का करे बोहात के ब्रिएंड र होरत था, थाहि विश्व की नार बहेरत शक्र है

নিজের জীবনে এত বড় বিপ্লব সংসাধন করিতে পারে না। রাজেজনাথ এ কথা অন্তর হইতেই বিশ্বাস করিতেন যে সমাজ ও ধর্মের দমন্ত কুসংস্কারের গোড়ায় নির্মম আঘাত না করিতে পারিলে পক্ষাঘাতগ্রন্থ ভারতকে সচেতন করা সম্ভব হইবে না।

রা**ম্পেন্ত্রনাথের ভা**বপ্রবণ হৃদয় শ্রমিকের প্রতি ধনিকের নির্ময় ব্যবহার দেখিয়া কাদিয়া উঠিত। তাই কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সম্পরেও ় তাহার অপরিদীম উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। স্কুযোগ এবং স্ক্রিধা পাইলেই তিনি অনিকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সুখহুংখের কথা আঁলাপ-আলোচনা করিতেন: সাম্যবাদ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধ ভাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, সংঘবদ্ধ হইয়া অন্তায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পরামর্শ দিতেন। ছুস্ক ও পীড়িতের সহায়তা করিতে সর্বাপ্তে তাহাকে ছুটিয়া যাইতে দেখা ঘাইত। কতবার দেখা গিয়াছে যে, ডোম মেথরেও বে কাজ করিতে মুণা বোধ করিয়াছে ুরাজেন্দ্রনাথ সহাস্ত্রমুখে সে কাজ করিতে অগ্রসর ইইয়াছেন। যুবক-দিগকে সমন্ত প্রকার ছঃসাহদিক কর্মে প্রবৃত্ত করা অবখ্য তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অংশবিশেষই ছিল। অনেক সময়েই যুবকদল লইয়া তিনি পারে হাটিয়। বা সাইকেলে চড়িয়া দূরদূরান্তরে অমণ করিতে ষাইতেন। এতন্তির গোপনে তিনি যে পরোপকারের জন্ম কত কিছু করিয়াছেন কে তাহার হিসাব জানে? রাজেন্দ্রনাথ নীরব-ক্মী ছিলেন; প্রত্যেকটি ক্ষুত্র কার্যের সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়া লাম কিনিবার আগ্রহ ভাহার ছিল না। তাহার এই আড়ম্বরহীন কর্ম-खरहा रुट्हे अन्द्रमनीय रूडिक ना क्न, चाक जाहात बीरनी निशिट आहेश कामास्त्र अहे विषया दः थ रहेरजहा दि जारात अहे नीव्रजात अक्कारे क्रमक्ष जाहात काशावनी मन्नद्भ किहूरे कानिए शाहित ना। छत ভারতের যুবকগণ যে তাহাব জবৈনের কর্মতালিকা হইতে মৃত্যুকাহিনীর মধ্যেই অধিকতর প্রেরণার সন্ধান পাইবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

( 2 )

১৯২৩ খুষ্টাব্দের শেঘভাগে কাকোরী মামলার অক্সভম আসামী যোগেশচক্র চ্যাটাজি যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবদলকে পুনরায় সংগঠন করিবার উদ্দেশ লইয়া কলিকাতা হইতে কাশীতে আদিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন নতাশচক্র বিংহ। অল্প দিনের মধ্যেই শচীক্র-নাথ বক্সী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং এই তিনজনে মিলিয়া যক্তপ্রদেশের সব্তি বিপ্লবদলের শাখাসমিতি সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। বিপ্লববাদমলক সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভাবপ্রবণ বালক এবং পুরকদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করাই ছিল তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তন্য। রাজদাক্ষী বানোয়ারীলাল তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে, ১৯২৩ সনের গ্রীম্মকালে তিনি জানৈক ফেরি-अप्रामारक विनाशिवादम्य १८४ भटीन मान्नारमय "वन्नीकीवन" रक्ति করিয়া বেচিতে দেখিয়া এক খণ্ড পুন্তক ক্রয় করেন। ফেরিওয়ালা তাহার নিকট পুস্তকখানি বেচিবার পর তাহার নাম ও ঠিকানা টুকিয়া नहेग्राहिन। हेशद किहूपिन পরেই এলাহাবাদের পুরুষোত্তম দাস পার্কে যোগেশবারু বানোয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রথমেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে 'বন্দীজীবন' তাহার কেমন লাগিয়াছে। উত্তরে বানোয়ারী পুস্তকখানির প্রশংসা করিলে যোগেশবার তাহাকে বলিলেন যে, সে যদি অন্তান্ত ছেলেদিগকে পড়িতে দিতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তিনি তাহাকে ঐ রকম বই আরও অনেক পড়িতে দিতে পারেন ৷ বানোয়ারী স্বীকৃত হইলে যোগেশবাবু তাহাকে কয়েকথানি বই পড়িতে দেন এবং ধীরে ধীরে তাহাকে গুণ্ড বিপ্রবৃদ্ধিতি সম্বন্ধে

নানা কথা বলিতে থাকেন। অতি অল্ল কালের মধ্যেই বানোয়ারী বিপ্লব দলের সভ্য হইতে স্বীকৃত হয় এবং ইহাবই কলে যোগেশবাৰু তাহাকে প্রতাপগছে এক শার্থাস্মিতি স্থাপন করিতে পাঠাইয়া দেন। ব্যনোযারী এ কার্য দক্ষতার সহিতই সম্পন্ন করিয়াছিল। মোগেশবার তাতার কাযে প্রীত হইয়া ১৯২৪ খুষ্টাব্দের এপ্রিল নামে তাহাকে কানপুরে ভাকিয়া পাঠান এবং এখানেই বাজেলনাথের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচ্য হয়। যোগেশবাৰ তাহাকে বলিয়া দেন ফে প্রাণাপড় রাজেন্দ্রনাথের এসাকা-মীন। অতএব অতঃপর বানোযাবী বিপ্লব-কর্ম-সম্বন্ধে রাজেন্দ্রন্থের উপদেশ মানিয়া চলিবে। ইহার পর যোগেশবার ঝাঁদী এবং শাহজাহান-পুরে যাইয়া তুইটি শাখা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজাহানপুরে রাম-প্রসাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় এবং তাহার পর্ব জীবনের ইতিহাস ও বর্তমানের মনোভাব অবগত হইবা গোগেশবাবু তাহাকেই সমস্ত সূক্ত-ুপ্রদেশের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ইহার পর অক্টোবর মাসে কানপুরে গুপ্ত সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় যুক্তপ্রদেশের সংগঠন এবং কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি রকমের একটি plan স্থির হইলে যোগেশবার রাজেন্দ্রনাথকে আপ্নার প্রতিনিধিম্বরূপ যুক্তপ্রদেশে রাখিয়া স্বয়ং কলিকাতা চলিয়া যান। সেখানে ১৮ই অক্টোবর তারিখে পুলিশ তাহাকে Bengal ordinance আইন অমুসারে গ্রেপ্তার করে।

যোগেশবাৰ কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াই যখন ধরা পড়িলেন তথন রাজেন্দ্রনাথকে কতকটা বাধ্য হইয়াই সমন্ত কার্যভার গ্রহণ করিতে হইল। ইতিপূর্বে তাহাকে কেবলমাত্র কাশী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারী নিষ্ক্ত করা হইয়াছিল, যোগেশবানু ফিরিয়া ষাইবার সময় তাহাকে দ্বান্ত বিভাগের দিকেও একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষকশ্বাৎ তাহার অন্তরীণ হওয়ায় রাজেন্দ্রনাথের কার্যের দায়িত্ব ও গুরুৎ

অনেক পরিমাণে বাডিয়া গেল। নিজ বিভাগের কার্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিবার পর তাহাকে অন্যান্ত বিভাগের কার্য তত্ত্বাবধান করিতে হইত। ব্রনোয়ারী ছিল তাহার প্রধান সহকার", অথ্য এই বানোয়ারীই বিশ্বাস-হাতকতা করিয়াধরা প্রতিবার অব্যবহিত পরেই সমস্ত সংবাদ প্রকাশ कदिया (मय । नारमायाती आयरे दारक्क्नारथव निकृष्ठ रहेर्छ वर्ष-সংসাধ্য পাইত এবং রাজেন্দ্রনাথের আদেশেই সে প্রতাপ্ত্রত ব্রুবেরিলীতে বদলী হইয়া ছিল। বানোয়ারী রাজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কেবল অর্থসাহায়াই পাইত না, ব্যক্তেন্দ্রনাথ তাহাকে অন্তশস্ত্র নিয়াও সাহায্য করিতেন। রাজেন্দ্রনাথের 'চাক', 'জহরলাল', 'যুগল-কিশোর' প্রভৃতি অনেক ছদ্যনাম ছিল। বিপ্লবদলের বিভিন্ন সভ্যের নিকট চিঠিপত্র লিখিতে তিনি বিভিন্ন ছন্মনাম ব্যবহার করিতেন। চিঠিপত্র পুলিশের হাতে পড়িলে তাহারা যাহাতে সহজে লেখকের সন্ধান না পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই মিখ্যা নাম ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বানোয়ারীর বিশ্বাস্থাতকতায় এ সকল কথাই পুলিশ জানিতে পারিয়া-ছিল আর সেই জন্মই আজ আমরা এ দব দংবাদ লিপিবদ করিতে পারিলাম।

ষাহা হউক, টেণ ডাকাতি রামপ্রসাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হইলেও এ সম্বন্ধে সমস্ত উত্যোগ-আয়োজন রাজেন্দ্রনাথের তথাবধানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আদালতে প্রমাণ হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রনাথ স্বয়ং টেণ ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বিতীয় প্রেণীর গাড়ী হইতে তিনিই প্রথমে শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ স্বভাবতই দেখিতে স্থলর ছিলেন। ডাকাতির দিন হাফ-প্যাণ্ট, সার্ট ও পাগড়ী পড়িয়া তাহাকে বোধহয় জারও বেশী স্থলর দেখাইডেছিল। ভাহার চেহারার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য না ধাকিলে ঐ গাড়ীর এক জন

আরোহী সাক্ষী হইয়া আসিয়া এত লোকের মধ্যে তাহাকেই ঠিক করিরা নির্দেশ করিতে পারিত না

এই ট্রেণডাকাতির অব্যবহিত পরেই দক্ষিণেশ্বরের বাদ্যান্ত এক বোমার কারধানা স্থাপিত হয়। এই স্ত্যোগে গুকুপ্রদেশ হইতে কেন্দ্ যাইয়া বেমা প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আস্কুক ইহা রাজেন্তনাগের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি রামপ্রদাদকেই এই কার্গের জন্ম কলিকাতা পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, রামপ্রদার স্বাক্তও হইবাছিলেন। পুলিশেব কুপায় জীমসাধারণ এই সম্বন্ধে চিঠিপত্রের কিছ কিছ অংশ পড়িবার হুবিধা পাইয়াছে: আমরাও বাঙ্লা করিয়া তাহার কতক অংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজেন্দ্রনাথ নথুবাপ্রসাদের ছদ্মনামে কাশী হইতে রামপ্রদাদকে লিখিয়াছিলেন, 'বে অনাথ বালক-🕏 কে ছুতুরের কাজ শিখিবার জন্ম পাঠাইব বলিয়া সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, বাড়ীর কাজের ঝগ্লাটে সে আর দোকানে যাইতে পারিবে না। স্বতরাং व्याभारतत पूरे करनत भारता एक कनाकरे गाँरेट बरेरन। स्माकारनत স্বজাধিকারী কালীবাব এখন পর্যন্ত কোন পত্র লিখেন নাই। তাহার পত্র পাইলেই আমাদের মধ্যে এক জনকে ঘাইতে হইবে। স্থতরাং আপনি ঘাইতে পারিনেন কিনা স্থির করিয়া শীঘ্র আমাকে জানাইবেন। আপনার যদি সময় না থাকে তাহা হইলে জামিই যাইব। কেননা, পূজার ছুটিতে আমার বেশ সময় আছে।" ২ংশে সেপ্টেম্বর 'মথুরা এই নামে তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন, ''আপনার পত্র আব পাইলাম। কালীবাবুর পত্রও এই মাত্র আদিয়াছে। তিনি ২৬শে শকালে তাহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। আমার মনে হয় স্মাপনি ২৪শে আমার পত্র পাইবেন। সেই দিনই ধদি ডাক গাড়ীতে ক্ষাপনি রওয়ানা হন তাহা হইলে সেই দিনই এখানে আদিয়া পৌছিতে পারিবেন। তারপর ঠিকানা ইত্যাদি লইয়া ২২শে সকালে এখান হইতে রওয়ানা হইলেই আপনি নিয়মিত সনয়ে গন্তব্যস্থানে প্তছিতে পারিবেন। কাজ বড়ই জকরা; হুতয়াং ২৪শে রায়ির মধ্যে আপনি যদি তথানে আসিয়াপৌছিতে না পারেন ভালাইপে ২০শে প্রাভ্রমালে আনি নিজেই রজনা হইযা যাইক……।" রামপ্রসাদের সমস্ত চিঠিপর ইন্দুর নামে স্থলে আসিত। কিন্তু তথন পূজার ছুটি উপলক্ষে পল বন্ধ চিল বলিয়া ঘণাসময়ে ছিতায় পণ রামপ্রসাদের হন্তপত হল নাই; পতরাং ২০শেরাক্রিকালে ভাগার কানা উপন্থিত হওয়াও সম্ভব হয় নাই। অতএব রাজেজনাম্বর্ধেই কলিকাতা রওনা হইয়া ঘাইতে হইয়াছিল। তাই ২৩শে সেপ্টেম্বর মধন একই সমযে রাজেজনাথ ও রাসপ্রসাদের গৃহে খানাভ্রাদী হইতেছিল তথন রাজেজনাথ ও রাসপ্রসাদের গৃহে খানাভ্রাদী হইতেছিল হলন রাজেজনাথ কলিকাতা প্রছিয়া গিলাছেন। রামপ্রসাদকে সেই দিনই গ্রেপ্তার করা হইল কিন্তু রাজেজনাথের সন্ধান মিলিল না। তরেপর কেমন করিয়া রাজেজনাথ ধরা পড়িলেন তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(0)

বিচারে রাজেন্দ্রনাথের প্রতি কাসার হুরুর হইল। চীফ কোর্টের আপীল, প্রীতি কাউসিলের আপীল, দরা প্রার্থনা প্রভৃতি একে একে সবই ব্যর্থ হইরা গেল। আইন অন্ধ, আইনের হৃদরে দরা মায়া নাই। বত বড় মহুও উদ্ধেশ্য লইরাই হউক না কেন, আইন ভঙ্গ করিলে প্রত্যেক নাহ্মকেই শান্তি পাইতে হইবে। নিদ্ধাম-কমী রাজেন্দ্রনাথের বীর হৃদয় মৃত্যুভরে কাঁপিল না, গোণ্ডা জেলে তিনি গাঁতা ও উপনিযদ পাঠ করিয়া আসহমৃত্যুর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাহার এই সময়ের মনোভাব স্থায়ে আমরা নিজের ভাষায় কোন কিছু বর্ণনা করিতে চেটা না করিয়া রাজেন্দ্রনাথের স্থালিখিত ছুই থানি পত্র উদ্ধৃত করিব। পাঠক

দেখিবেন যে সকল বিপ্লবীৰ হুদয়ই একই ছাচে ডালা। সংগ্ৰের বেনীমলে আত্মবিসৰ্জন কৰিলে সকলেই সমভাবে মুদ্যকে উপেক্ষা করিতে পারে।

১২ই অক্টোবর তারিথ কাসার দিন নিদিপ্ত হইসাছিল। ইংগব প্রায় সপাহ থানিক পূর্বে রাজেজনাগ ভাষার এক আত্মাবের নিকট নির্মাণ্ডিত রূপ পত্র লিখিরাছিলেন, ''—ক্ষাম ছব নাম কাল বরাবছি ও পেণ্ডা জেলে মৃত্যুব প্রতীক্ষাম বনিয়া থাকিবার পর কাল খবর প্রিয়াছি যে এক সপ্তাতের মধ্যেই ফাসা হইলা পাইলে। পানাকের সকলের প্রান্ত বন্ধা এবিবার জন্ম আমারের যে সম্যান্ত পরিচিত্র বন্ধা এবিবার জন্ম আমারের যে সম্যান্ত পরিচিত্র বন্ধা এবিবার করেরা এবং অন্যান্ত উপাধে চেটা করিয়াছেন তাহালের প্রতি আমার শেষ নমন্ধার গ্রহণ করিবেন। মৃত্যু পেতের পরিবর্তন মান্ত। লগে বন্ধা প্রান্তন করে গ্রহণ করিবার মতই আত্মা পুরাতন দেহ পরিক্রিক করিয়ান্তন কেই আপ্রায় করে। মৃত্যু আগতপ্রায়, আদি প্রশাক্ষ চিত্রে ও হাসিমুখেই তাহাকে আলিজন করিব। জেলের কড়াকড়ি নিয়ম, তাই বেশী-কিছু লিখিবার উপাধ নাই। আপনি আমার নমন্ধার গ্রহণ করিবেন। ভারতে দেশপ্রেনিক ব্যহারা আছেন তাহালিগকে আদি আমার আন্তরিক নমন্ধার ভাপন করিতেছি। 'বন্দেমাতরম্'।

আপনাব—রাজে**ন্দ্রনাথ লা**হিড়ী।

এই পত্র লিখিবার অবাবহিত প্রেই প্রীভি কাউন্সিলে আপীল ৰুজু হয়। স্কুতরাং ১১ই ভারিখ আর কাসী হইতে পারে না। প্রীভি-কাউন্সিলের আপীল ডিসমিস হইবার পর কাসীর জন্ম শেষবার দিন ধার্য হইলে রাজেন্দ্রনাথ গোণ্ডা জেল হইতে ১৭ই ডিসেম্বর একজন্বন্ধুর নিকট নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, "প্রীভি কাউন্সিলের আপীল ডিসমিস হইরাদে এ শংবাদ কাল পাইয়াছি। আমা দের প্রাণরক্ষা করিবার জন্ম আপনারা ঘথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সকল চেষ্টা নিক্ষল হইতে দেখিয়া আদ্ধ প্রতঃই মনে হইতেছে দে, হয়ত বা দেশের জন্ম আমাদের প্রাণ বলিদান করিবার প্রয়োজন আছে। মৃত্যু কি ? জীবনের রূপান্তর মাত্র। জীবন কি ? মৃত্যুর অপর রূপ তির কিছুই নহে। স্কুডাং মান্তব মৃত্যুত্রে তীতই বা হইবে কেন, কেহ মরিলে ছঃখিতই বা হইবে কেন? আতংকালে স্বর্ঘাদয় হওয়া ব্লেমন ঘাভাবিক, মৃত্যুত্ত তেমনই এক স্বাভাবিক বটনা মাত্র। History repeats itself—এ কথা যদি, সত্যু হয় তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাদ আছে যে আমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হইবে না। সকলকে আমার অন্তিম নমন্ত্রার জানাইবেন।"

আপনার—রাজেন্দ্র

কাদার পূর্ব রাত্রিতে রাজেন্দ্রনাথ অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া গীতা ও উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই জ্বলান আদিয়া যখন তাহার গৃহের দার খুলিয়া দিল তথন তিনি হাসিতে হাসিতেই বাহির হইয়া আদিলেন। ফাসিকাটের সমূখে আদিয়াও সে হাসিম্থের বিন্দুমাত্রও রূপান্তর হইল না। সব শেষ হইয়া গেলে তাহার মৃত্রেহটিকে মঞ্চ হইতে যখন নীচে নামাইয়া লওয়া হইল তথনও দেখা গেল যে তাহার ওঠাধরের পার্যে হাসিটুকু যেন লাগিয়াই রহিয়াছে। হায়রে পরাধীন দেশ! এ দেশে এমন অমৃল্য প্রাণ লইয়াও ছিনি-মিনি ধেলা চলিতে পারে।

রাহিরে রাজেন্দ্রনাথের সংখাদর প্রাতা অপেক্ষা করিতেছিলেন।
বথাসময়ে মৃতদেহটিকে বাহিরে লইয়া বাহবার আদেশ আসিশে উহা
বাহিরে লইয়া বাওয়া হইল। বাংলার কৃতী সন্তানকে সন্মান প্রদর্শন
করিবার স্থাোগ বাঙালী পাইল না। কিন্তু গোণ্ডার ইতরভক্র অনেকেই

রাজেন্দ্রনাথের মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদশন করিবার জন্ম শাশানঘাটে শমবেত হইয়াছিলেন।

বাঙ্জা রাজেন্দ্রনাথের দেহের প্রতি সম্পান প্রদর্শন করিবাব স্থযোগ পায় নাই বটে কিন্তু বাঙ্জালী যুবক কি তাঁহার আদর্শকে গ্রহণ করিয়া বলোকগত আত্মার প্রতি প্রকৃত প্রদ্ধা নিবেদন করিতে অগ্রসর ইইবে

## উ**পসংহ**ার

অনেক দিন হইতেই ভারতে একটি বিপ্লব প্রচেষ্টা চলিয়া আদিতেছে। ভারতসরকারও তাহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া এ আন্দোলনেছ গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু idea বা ভাবের শরীর নাই। আত্মান্দ মতই ইহা অবিনধ্য। ফাসাক্রাষ্টে ইহার মৃত্যু হয় না, অপ্লিতে ইকান্দেধ করা যায় না, দমননাতি কেবল ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার, সহান্তা। করে মাত্র। বিপ্লববাদ এইরপ একটি ভাব ভিন্ন অপর কিছু নহে বলিয়াই। প্রচিত্ত দমননীতিকে উপেক্ষা করিয়া আজন্ত ইহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ভারতবাদীর প্রাণে বাধীনতার একটা আকাজ্ঞা জাগিয়াছে এ কথা:

অবীকার করিবার উপায় নাই। আকাজ্ঞা দেনিতান্তই ন্যায় তাহা রাজ্ঞরাজেম্বর সমাট বাংছের হইতে আরন্ত করিয়া ছোট বড় অনেক রাজকনচারীই মৃত কঠে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই ন্যায় আকাজ্ঞাকে পূর্
করিবার জন্ম ইংরাজ রাজনীতিকদের কাহারও কোন আগ্রহ লক্ষিত
হইতেছে না। রটিশ মন্ত্রীসভার এই ওলাসীন্তই যে পরোক্ষভাবে ভারতের
বিপ্রব আন্দোলকে প্রশ্রম প্রদান করিতেছে সে সম্বন্ধ আনাদের বিন্দুমাত্র
সন্দেহ নাই। ভারত সরকারের দমননীতি অবশ্য ইহার অপর আর তকটি
ম্থ্য কারণ। প্রকাশ্য এবং বৈধ আন্দোলনকে ছলে বলে কৌশলে গলা।
টিপিয়া মারিবার জন্ম সরকারের আগ্রহের অবধি নাই। ত্বলু-কলেজের ছাত্র
দিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে জাের করিয়া দ্বে রাথাই সরকারী
শিক্ষা-বিভাগের নীতি। ইহার ফলে ভারতের যুবকগণ প্রকাশ্ভভাবে দেশসেবা করিবার কোনই স্বয়োগ পায় না। অথচ দেশসেবার আকাজ্ঞা

শুরাধিক পরিমাণে সকল শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের হৃদয়েই জাগ্রত রহিয়াছে।
এই আকাজ্জা প্রকাশভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবার স্থয়োগ পায় না
বলিরাই অনেক সমলে গুপুতাবে সার্থকতা খুঁলিয়া বেড়ায়। সরকার
যদি সত্য সত্যই এই আন্দোলনের অঙ্কুর বিনষ্ট করিতে চান তাহা হুইলে
ভারতবাসীর গ্রায়্য দাবী ভাহাদিগকৈ অচিরেই স্বীকার কবিতে হুইবে।

গুপ্তভাবে বিপ্লবান্দোলন করিতে গিয়া ভারতের অনেক কুণী সন্তানই ক্ষেলে আপনাদের অমৃল্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। একদিকে দ্রকার যেনন এই সমস্ত অমল্য প্রাণের মূল্য স্বীকার করেন নাই, অপর দিকে দেশনায়কগণও যে তাহার যোগ্য প্রস্কার দিয়াছেন তাহা নহে। ভারপ্রবণ যুবকহাদয়কে দাবাইয়া রাথাই নেতৃর্দের চিরাচরিত রাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্ত ভাবপ্রবণ যুবকিণিকে সংঘবদ্ধ করিয়া সেই সংহত শক্তিকে দেশ-সেবায় নিয়োজিত করিয়ার তেমন ক্রেন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্থের বিষয় আজকাল কংপ্রেনীর নেতৃবৃন্দ যুবক-আন্দোলনকে উৎসাহিত করিয়া আপনাদের পূর্বকৃত ভুল কর্তকটা শোধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আর এই যে অমৃণ্য জীবনগুলি এমন করিয়া ফাঁদীকাঠে নই হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার জন্ম দেশবাদীর দায়িওই কি কম্? প্রায় দকণ ক্ষেত্রেই ডাকাতি কা তে ষাইয়া ইহারা ধরা পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, কিন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম অর্থ সরবরাহ করিতে পারে না এন দরিদ্র নয়। অথচ এমনই ভারতবাদীর উদাদীন্ম যে দেশকর্মী বার বার হাটাহাটি করিয়াও ইহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। দেশ-সেবক বিপ্লবী হইতে পারে, কিন্তু স্থার্থপর নয়। নিজের পেট প্রিবার উদ্দেশ্ম লাইয়া ভাহারা হারে হারে ক্ষেত্রে করিতে বাহির হয় না। অথচ সঙ্গতিসপর গৃহস্থ বেশীর

ভাগ সময়েই ইহাদিগকৈ ভিখারীরও অধিক দ্বণার চক্ষে দেখিদা থাকে দেশবাসী যদি সাধ্যমত মৃত্তহন্ত হুইয়া দেশকমীর আর্থিক অভাব দক্ষীতে প্রয়াস পান তাহা হইলে আর ইহাদিগকে ডাকাতি করিতে হং না। রামপ্রসাদের মত প্রত্যেক বিপ্পরীই ডাকাভিকে অন্তরের সহিত্ব দ্বা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য দেশব্যাপী এক বিপ্লব স্বষ্ট করা, ডাকাতি করা মহে। অথচ কেবলমাত্র 'হা অথ' 'হা অর্থ' করিয়াই ইহাদের সমহ' জীবন কাটিয়া যায় এবং অবশেষে অর্থ সংগ্রহ করিতে যাইয়াই ইহাদে জাকালে জীবনাবসান হয়, হহা কি দেশবাসীর পক্ষে কম কজার কথা ?

ভারতবর্ধের বর্তমান অবতা সশস্ত্র বিপ্লবানেদালনের অত্যুক্তা নতে ভবে কোনদিন যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন হইবে না এমন কথাও কেই জ্বের করিয়া বলিতে পারিবে না। দেশের বিছিন্ন শক্তিকে সংহত বরাই বর্তমানে সর্বাপেকা প্রয়োজনীয় কাজ। যে সমস্ত যুবক জীবনকে সত্যু সত্যই তুচ্ছ করিতে পারেন তাহারা এক ব্যর্থ প্রয়োগে জীবন নই সম্পূর্ণ করিয়া প্রকৃত কাজে আত্মনিয়োগ করিলেই দেশের প্রকৃত কল্যা সাধ্য করা হইবে।

সমাপ্ত